



শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ পর্মহংসদের

# প্রাপ্রারামকুষ্ণকথামূত

শ্ৰীম - কথিত

# দ্বিতীয় ভাগ

"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপাহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম, ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥" শ্রীমদ্যাগবত, গোপীগীতা

কথাঘূত ভবন

#### প্রথম সংস্করণ---১৩১১

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ছয় টাকা সাধারণ বাঁধাই পাঁচ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক শ্রীঅনিল গুপ্ত কথামৃত ভবন। ১৩৷২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা ৬

মুব্দক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

# শ্রীমুখ-কথিত চরিতামূত

#### Three Classes of Evidences

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত্ত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ন হইলে শ্রীমৃথ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বল করিয়া একটি লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়— ১ম (Direct and Recorded on the same day):—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সন্থন্ধে অথবা ভক্তদের সন্ধন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামূতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কথিত চরিতামূত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি শ্ররণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :—
ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে শরণ
করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্থান্থ অবতারে
প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চর্নিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে
যে ভূলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভূলের সম্ভাবনা।

তয় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—
ঠাকুরের সমসাময়িক ৺হৃদয় মুখোপাধ্যায়, ৺রাম চাটুয়েয়, প্রভৃতি অন্তান্ত
ভক্তপণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি,

— অথবা ক্রামারপুকুর, ক্রায়রামবাটী, শ্রামবাজার নিবাদী বা ঠাকুরগোষ্ঠার ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই—সে গুলি ভৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শীশীকথামৃত প্রণয়নকালে শীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শীম—প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেশীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শীম্খ-কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে। কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন ১৩১৭, ইং ১৯১০।

### যোগার চঙ্গু



শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে — সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মন্থ। চক্ষু ফ্যাল্ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাথি ডিমে তা দিচ্ছে— সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে ! আছো, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার ?

মণি—যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[ ১৮৮২—২৪শে আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর।

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড ]

# মন্দিরে পূজা ও প্রথম প্রেমোনাদ

### वानी वाजसनिव ववाद्धः—১२७৫ ( ১৮৫৮ थृः )

| শ্ৰীশ্ৰীকালী—           |        |                 | ক <b>া</b> পড় |        |
|-------------------------|--------|-----------------|----------------|--------|
| শীরামতারক ভট্টাচার্য্য  | ٥,     | রামতারক         | ৩ জোড়া        | 8  0   |
| শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী—    |        | রামকৃষ্ণ        | ৩ জোড়া        | 8  0   |
| শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ٥_     | রামচাটুয্যে     | ঐ              | ঐ      |
|                         |        | कनश मूथ्र्या    | Ð              | ঐ      |
| পরিচারক—                |        |                 | খোরাকী         |        |
| Sera arenonurta         | 1011.0 | ਚਿਸ਼=+ਜੋੜਾ /॥ • |                | In con |

শ্রীষ্ণদয় মুখোপাধ্যায় ৩॥০ সিদ্ধচাউল/॥০ সের, ভাল /০০ পো,
(ফুল তুলিতে হবে)। পাতা ২ খান, তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ /২॥০
বরাদ হইতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৮ খৃঃ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও
রামতারক (হলধারী) কালী মন্দিরে পূজা করিতেছেন। হৃদয় পরিচারক
ফুল তুলিতে হয়। [বলিদান হয় বলিয়া হলধারী পরে ১৮৫৯।৬০ এ ৴রাধাকান্তের সেবায় আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পূজা করিতে যান]

এই সময়ে পঞ্চবটীতে তুলদীকানন ও পুরাণমতে সাধন, রামাৎ সাধ্সঙ্গ, রামলালা সেবা। ১৮৫৯এ বিবাহ। ১৮৬০ এ কালীঘরে ছয় মাস পূজা ও প্রেমোন্মাদ, পূজা ত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মাণীর সাহায্যে বেলতলায় তন্ত্রের সাধন।

<sup>\*</sup> From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 18th February, 1861.

### শ্রীশ্রীমার আশার্কাদ

#### বাবাজীবন,—

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশুকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত নাকরিলে লোকের চৈতন্ত হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। \* \* \* \* ২৯ শে আবাঢ়, ১৩০৪

# ॥ সূচীপত্র ॥

| খণ্ড                      | বিষয়                                         |                           |           | পৃষ্ঠা     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| প্রথম খণ্ড—ঠাকুর শ্রীর    | রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি                     | অন্তরঙ্গ সঙ্গে            |           | د          |
| দ্বিতীয় খণ্ড—দক্ষিণেশ্ব  |                                               |                           | • • •     | <b>١</b> ٩ |
| তৃতীয় খণ্ড-দক্ষিণেশ্ব    |                                               | ,                         |           | ৩৭         |
| চতুৰ্থ খণ্ড—কলিকাতা       | য় স্থরেন্দ্রভবনে ভক্তস                       | <b>िञ</b>                 | • • •     | 69         |
| পঞ্চম খণ্ড—কলিকাত         | ায় ভক্তসঙ্গে ( রা <b>মে</b> র                | বাড়িতে )                 | •••       | ৬৫         |
| यष्ठे খণ্ড मिक्तिराश्वरत  | মণিলালাদি ভক্তসঙ্গে                           |                           | •••       | 9.5        |
| সপ্তম খণ্ড—দক্ষিণেশ্বরে   | া ভক্ত সঙ্গে                                  |                           | •••       | <b>F8</b>  |
| অষ্টম খণ্ড — দক্ষিণেশ্বরে | া দশহরা দিব <mark>সে রা</mark> খ              | ালাদি ভক্তসঙ্গে           | •••       | 27         |
| নবম খণ্ড — দক্ষিণেশ্বরে   | মণি প্রভৃতি সঙ্গে                             |                           | •••       | <b>હ</b> હ |
| দশম খণ্ড—কলিকাতাঃ         | য় কমলকুটিরে কেশব                             | প্রভৃতি সঙ্গে             | •••       | 200        |
| একাদশ খণ্ড-দক্ষিণে        | খরে ভক্ত সঙ্গে                                |                           | •••       | ১२०        |
| হাদশ খণ্ডদক্ষিণেশ্ব       | র ভক্তসঙ্গে                                   |                           | •••       | ऽ२३        |
| ত্রয়োদশ খণ্ড—দক্ষিণে     | শ্বরে প্রাণক্বন্ধ রাখাল                       | প্রভৃতি সঙ্গে             | •••       | 787        |
| চতুর্দণ খণ্ড-কলিকাণ       | চায় চৈত্তভালীলা দৰ্শন                        |                           | •••       | ১৬৩        |
| পঞ্চদশ খণ্ড—কলিকা         | <mark>হায় সা</mark> ধারণ ব্রা <b>ন্সস</b> মা | াজ মন্দিরে                | •••       | 728        |
| ষোড়শ খণ্ড —কলিকা         |                                               |                           | •••       | १३६८       |
| সপ্তদশ খণ্ড—দক্ষিণেশ্ব    | রে নরেন্দ্র ভবনাথাদি                          | সঙ্গে (নবমী পূজা          | )         | २०७        |
| অষ্টাদশ খণ্ড—কলিকা        | তায় অধর সেনের বা                             | টীতে ভক্ত <b>সঙ্গে</b>    | •••       | २১३        |
| উনবিংশ খণ্ড—দক্ষিণে       |                                               |                           | • • •     | २२१        |
| বিংশ খণ্ড—দক্ষিণেরে       | ভক্তসঙ্গে কালীপূজা 1                          | দিনে                      |           | २७१        |
| একবিংশ খণ্ড—কলিক          | াতায় মারোয়াড়ী ভুড                          | <del>ক্</del> রমন্দিরে    | •••       | ६७७        |
| ম্বাবিংশ খণ্ড-দক্ষিণে     | ধরে পঞ্বটী মূলে ভত্ত                          | <b>সঙ্গে</b>              | •••       | २१४        |
| ত্রয়োবিংশ খণ্ড – দক্ষি   | :ণশ্বরে <i>ত</i> দোলযাত্রা বি                 | দিবসে নরেন্দ্রাদি ভা      | ক্ত সঙ্গে | <b>२</b>   |
| চতুবিংশ খণ্ড-কলিক         | াতায় গিরীশ ম <b>ন্দিরে</b>                   | ভক্তসঙ্গে                 | •••       | C 0 b      |
| পঞ্চবিংশ খণ্ড—কলিক        | াতায় খ্যাম <b>পু</b> কুরবাটীয়ে              | তে ভক্তসঙ্গে              | •••       | ৩২ ৪       |
| ষড়বিংশ খণ্ড—কাশীপু       | র বাগানে গিরীশ রা                             | খাল সাংখ্যার প্রভৃতি      | সঙ্গে     | ৩৩৫        |
| সপ্তবিংশ খণ্ড—কাশীপু      | র বাগানে নরেন্দ্র, হী                         | রানন্দ, স্থরেন্দ্র মাষ্টা | ার        |            |
|                           | ণ্শী, রাম, কেদার প্র                          |                           | • • •     | ©86        |
| পরিশিষ্ট—বরাহনগর          | মঠ                                            | •••                       | •••       | ৩৬৯        |

# শ্রীরামকৃষ্ণকৃণা ্

# দ্বিভীয় ভাগ প্রথম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বে

2

পূর্ব্বকথা—শ্রীরামক

[ভক্তঃ কুফর্

আজ্ ঠণাত

নরেন্দ্র

বাড়িঃ

ভা

ঞ্জীঞ্জীরামকৃষ্ণকথামূত—২য় ভাগ [১৮৮২, ১৬ই অক্টোবর লপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের স্থায় নরেন্দ্রের ানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের সহিত, ত্র মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের চরিত্র, গল্পছলে বলিতেছেন।

> রন্তাদি ভক্তের প্রতি )—আমার এই অবস্থার পর বার জন্ম ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, মহাভারত খুঁজে বেডাভাম। এঁডেদার

ত যেতাম।

ানে গিছিল, সেখানে একদিন ণ, একজন দাঁডিয়ে রয়েছে। <sup>†</sup>পনি ব্রাহ্মণ: কেমন া, 'ভুই বল 'শিব'। 'ব' ব'লে জল বিশ্বাস ! 12.00 শোর

> টা ক

"আমায় বলেছিল, 'পৈতেটা ফেললে কেন ?' যখন আমার এই অবস্থা হলো, তখন আমিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেগকার চিহ্ন কিছুই রইল না। ছঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা' পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, ত'হলে তুমি বোঝ!'

"তাই হলো! তার নিজেরই উন্মাদ হ'ল। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' ব'ল্তো আর এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাক্তো। সকলে মাথা গ্রম হয়েছে ব'লে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো। কৃষ্ণকিশোর তাকে বল্লে, ওগো আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম ক'রো না!' (সকলের হাস্তু)।

"একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'কি হয়েছে ?' ব'ল্লে 'টেক্সওয়ালা এসেছিল,—তাই ভাবছি। বলছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে। আমি বল্লাম, 'কি হবে ভেছে ?' না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে ত লয়ে যেতেপারবে না। তুমি ত 'খ' গো! (নরেন্দ্রাদির হাস্থা)। কৃষ্ণকিশোর ব'ল্তো, আমি আকাশবং। অধ্যাত্ম পড়তো কি না। মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে, ঠাট্টা কর্তাম। হেসে বল্লাম, 'তুমি খ'; টেক্স তোমাকে ত টানতে পারবে না।

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, ব'লতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।

"যত্ন মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বল্লাম—কর্ত্তব্য কি ? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কি না ? যতীন্দ্র বল্লে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন।' তখন

আমার বড় রাগ হলো। বললাম, 'তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে ক'রে রেখেছ ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না!' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধর্লে! যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' ব'লে চলে গেল।

"অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। ভা'কে দেখে বল্লাম, 'তোমাকে রাজা টাজা বলতে পার্ব না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। ভারপর দেখলাম সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগ্লো। রজোগুণী লোক, নানা কাজ ল'য়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হ'ল। সে ব'লে পাঠালে, 'আমার গলায় বেদনা হয়েছে।'

"সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুযো, জপ করছে, কিন্তু অভ্যমনক্ষ! তখন কাছে গিয়ে তুই চাপর দিলাম!

"একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এলো ! পুজার সময় আস্তো আর হুই একটা গান গাইতে ব'লতো। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি হুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতযোড় করে রইলো।

"হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হ'লো! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাক্তে ডাক্তে ও স্বভাব গেলো।

> [মথুরের সঙ্গে তীর্থ, ১৮৬৮—কাশীতে বিষয়কথা এবণে ঠাকুরের রোদন ]

"ঐ অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুন্লে ব'সে ব'সে কাঁদতাম। মথুর বাবু যখন সঙ্গে ক'রে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, রাজা বাবুরাও ব'সে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগ্লাম, 'মা কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ কর্তে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই।"

ঠাক্র ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কার্ত্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

বৈকাল হইয়াছে—নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—রাথাল, লাটু, মাষ্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা,—সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্ত্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল—

চিন্তর মন মানস হরি চিদ্যন নিরঞ্জন ;

অহুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকতহাদয়রঞ্জন। নবরাগে রঞ্জিত, কোটিশশিবিনিন্দিত,

কিবা বিজলী চমকে, সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন। হাদি কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ.

দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন; চিদানন্দরুসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরুমগন। নরেন্দ্র আবার গাহিলেন—

(১) সতং শিব স্থন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে,

নিরখি অফুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে, (সে দিন কবে হবে )। ( দীনজনের ভাগ্যে নাথ )। জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে. অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে। আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীডয়ে মন হরষে. আমরাও নাথ তেমনি ক'রে. মাতিব তব প্রকাশে। শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, বিকাইব ওহে প্রাণস্থা, সফল করিব জীবনে। এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (স্পরীরে)। শুদ্ধমপাপমিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ ভোমার. আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্তর: তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার। ওহে গ্রুবতারা, মম হাদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে. জালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ হে: আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে: আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। ( সে দিন কবে হবে হে।)

থ) আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম।

নামে উথলিবে স্থাসিম্বু পিয়ে অবিরাম। (পান কর আর দান কর হে)। যদি হয় কখন শুক্ষ হাদয়, করো নাম গান। (বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে )। (প্রেমে হৃদয় সরস হবে ছে ) (দেথ যেন ভূল নারে সেই মহামন্ত্র)।

( বিপদকালে ডেক তাঁরে দয়াল পিতা বলে )। সবে হুল্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)। এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সকলে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে হে)।

খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। কখন গাহিতেছেন—প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরগমন! আবার কখন গাহিতেছেন—'পত্যং শিব স্থানররূপ ভাতি হাদি মন্দিরে'।

অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন—'আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।'

কীর্ত্তনাস্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন করিলেন! বলিতেছেন, "তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!"

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছুসিত হইয়াছে। রাজ প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরে লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও ক্রুতপদে বারান্দার এক সীমা হইতে অহা সীমা পর্য্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মারে সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের স্থায় বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার কি করবি ?"

ম। যার সহায় তার মায়া কি করিতে পারে। এই কথা কি বলিতেছেন ?

নরেন্দ্র, মান্তার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন; নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই। রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। ক্রটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত কব্লিয়া ভত্তেরা খাইবেন, ৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮২, ১৬ই অক্টোবর বিলয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; স্থরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন।

আহার প্রস্তুত ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে বারান্দায় জায়গা হইতেছে।

নেরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্কুল ও অন্যান্ত বিষয় কথা কহিতে নিষেধ ] ঘরের পূর্ব্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন। নরেন্দ্র—আজকাল ছোক্রারা কি রকম দেখছেন ? মাষ্টার—মন্দ নয়, তবে ধর্ম্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেক্র—আমি নিজে যা' দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো, এ সব সর্বাদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়।

মাষ্টার—যখন পড়াশুনা ক'রতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র—আপনি বোধ হয় ততো মিশ্তেন না। এমন দেখৈছি যে, খারাপ লোকে নাম ধ'রে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে।

মাষ্টার-কি আশ্চর্য্য!

নরেন্দ্র—আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন ত ভাল হয়।

[ ঈশ্বরকথাই কথা—"আত্মানং বা বিজ্ঞানীথ অন্তাং বাচং বিমুঞ্চথ" ]

এইরপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আদিলেন ও হামিতে হাসিতে বলিতেছেন, "কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে ।" নরেন্দ্র বলিলেন, "এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হক্ষিলো। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।" ঠাকুর

একটু ঐ সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে গন্তীর ভাবে বলিতেছেন—
"এ সব কথাবার্ত্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।
তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বৃদ্ধি হয়েছে, ভোমার এ সব কথা তুলতে
দেওয়া উচিত ছিল না।" (নরেন্দ্রের বয়স তথন ১৯১২০; মাষ্টারের
২৭১২৮)।

মাষ্টার অপ্রস্তত। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আনন্দের হাট বসিয়াছে। কথা কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, "চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' এই গানটি একবার গানা।"

নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল অহ্য ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন—

> চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচক্রোদয় হে। উথলিল প্রেমসিম্বু কি আনন্দময় হে।

> > ( জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় )

চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,

ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।

( জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় )

স্বর্গের ছয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি, নববিধন বসন্ত সমীরণ বয়,

ফুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,

স্থাণে যোগীবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।

( জয় দ্য়াময়, জয় দ্য়াময়, জয় দ্য়াময় )

ভবসিন্ধুজনে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন চিত্ত-বিনোদন ভুবন-মোহন,
পদতলে দলে দলে সাধুগন, নাচে গায় তারা হইয়ে মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায় ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়়।।
কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।
ভক্তেরাও ভাঁহাকে বেডিয়া নৃত্য করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর উত্তর পূর্ব্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজরা মহাশয় উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন; মাষ্টার সেখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''তুমি স্বপ্প-টপ্প দেখ ?"

ভক্ত—একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। অনন্ত জলরাশি! কয়েকথানা নৌকা ভাসিতেছিল; হঠাৎ জলাচ্ছাসে ছুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি; এমন সময় সেই অকুল সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি ব্রাহ্মণ চ'লে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন ক'রে যাচ্ছেন? ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বললেন—'এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের নীচে বরাবর সাঁকো আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বল্লেন—'ভবানীপুর যাচ্ছি।' আমি বল্লাম—'একটু দাঁড়ান; আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ--- আমার এ কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ভক্ত—ব্রাহ্মণটি বললেন, আমার এখন তাড়াতাড়ি; তোমার নাম্তে দেরি ! এখন আসি । এই পথ দেখে রাখ, তুমি তার পর এসো ।' শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও। রাত এগারটা হইয়াছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেজেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন।

নিজাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন। কখনও গঙ্গাদর্শন, কখনও ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়ে প্রধাম, কখনও বা মধুর স্বরে নাম কীর্ত্তন। কখনও বালতেছেন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী—ভাগবত ভক্ত ভগবান। গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন—ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। কখনও বা—তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃষ, তুমিই প্রকৃষি, তুমিই তিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তম্ব।

এদিকে তকালীমন্দিরে ও তরাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হইতেছে ও শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা উঠিয়া দেখিতেছেন কালীবাড়ির পুষ্পোতানে ঠাকুরদের পূজার্থ পুষ্পাচয়ন আরম্ভ হইয়াছে ও প্রভাতী রাগের, লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে।

নরেজ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাস্তযুথ, উত্তরপূর্ব বারান্দার পশ্চিমাংশে দাঁড়াইয়া আছেন।

নরেজ্—পঞ্বটীতে কয়েকজন নানক্পন্থী সাধু ব'সে আছে, দেখ্লুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তার! কাল এসেছিল! (নরেন্দ্রকে) তোমরা সকলে এক ক্লঙ্গে মাতুরে ব'স, আমি দেখি।

ভক্তেরা সকলে মাহুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮২, ১৭ই অক্টোবর ও তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের সাধনের কথা তুলিলেন।

[ নরেন্দ্রাদিকে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন নিষেধ—সন্তানভাব অতি শুদ্ধ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাদির প্রতি )— ভক্তিই সার তাঁকে ভালবাস্লে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে গ

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। সম্ভানভাব বড় শুদ্ধ ভাব।

নানকপন্থি সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"নমো নারায়ণায়।" ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

[ ঈশ্বরে সব সন্তব—Miracles ]

ঠাকুর বলিতেছেন—ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বল্তে পারে না। সকলই সম্ভব। ছজন যোগী ছিল; ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ ঝিষ যাচ্ছিলেন। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন—'তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আস্ছ; তিনি কি কর্ছেন ?' নারদ বল্লেন, 'দেখে এলাম, তিনি ছুচের ভিতর দিয়ে উট হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার কর্ছেন।' একজন বল্লে, 'তার আর আশ্চর্য্য কী! তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।' কিন্তু অপরটি বল্লে 'তাও' কি হতে পারে। তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।'

বেলা প্রায় নয়টা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমোহন, কোলগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।" ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া

বলিলেন—"আজ ১লা, অগস্ত্য কল্কাতায় যাচছ;—কে জ্বানে বাপু!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া অহ্য কথা কহিতে লাগিলেন।
নিরেন্দ্রকে মগ্র হয়ে ধ্যানের উপদেশ

নরেন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যাগ্র হইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব ?"

নরেন্দ্র ও তাঁর কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ গরে সেইখানে উপস্থিত; মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রতি )—ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হ'তে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায় ? এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে। হুদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শৃত্য কখন, ত্ব'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুগুলিনীর কুলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে।
কামাদি ছয় কুজীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেকহল্দি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন-মাণিক্য কত, প'ড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্বে রতন ফলে ফলে।

[ব্রাহ্মসমাজ, বক্তৃতা ও সমাজসংস্কার (Social Reforms)—

আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান ]

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবভরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্ত ঠাকুর বলিতেছেন— "ডুব দিলে কুমীর ধর্তে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমীর ছোঁয় না। 'হাদিরত্রাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমীর আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর ভোমায় ছোঁবে না।

'পাণ্ডিত্য কি লেক্চার কি হ'বে যদি বিবেবক বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক।

"তাঁকে হাদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেক্চার, তারপর ইচ্ছা হয়তো ক'রো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বল্লে কি হ'বে যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে ? ও ত ফাঁকা শভাধবনি ?

"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোক্রা ছিল। লোকে তাকে পোদো ব'লে ডাকতো। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল।' ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অশ্বখগাছ, অস্থান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে। মেজেতে ধূলা চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

"এক দিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুন্তে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ ক'রে। গ্রামের লোকেরা মনে ক'র্লে, হয় তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে, সকলে দৌড়ে, দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্লোচন এক পাশে দাঁড়ায়ে ভোঁ। ভোঁ। শাঁক বাজাচ্ছে। ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা

নাই—মন্দির মার্জ্জনা হয় নাই—চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে—মন্দিরে তোর নাহিক মাধব!

পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল!

তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিছে থানা-

"যদি হাদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান্ লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ। ভোঁ। করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্ত শুদ্ধি। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান্ পবিত্র আসনে এসে বস্বেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাক্লে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্চার দিও!

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তার পর অস্তা কাজ।

"কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তু'চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার!

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

[ অবিতা স্ত্রী—আন্তরিক ভক্তি হ'লে সকলে বশে আসে ]

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দার পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, "বিবেকবৈরাগ্য না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" মণি বিবাহ করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে! বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরাজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন বিবেক বৈরাগ্য মানে কি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ?

ম্নি ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছো না, আমি আত্মহত্যা কর্বো। তা হ'লে কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গন্তীরম্বরে )—অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিল্ল করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

"যে ঈশ্বরের পথে বিদ্ন দেয়, সে অবিভা স্ত্রী।"

গভীরচিস্তামগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রুহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাৎ মণির কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, তুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাক্লে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হ'লে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।"

মণির চিন্তাগ্নিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন— আগাহত্যা করে করুক, আমি কি করব ?

মণি ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—সংসারে বড় ভয় !

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি)—তাই, 'চৈতত্যদেব বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

মণির প্রতি, একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন—"ঈশবরেতে শুদ্ধা শুক্তি যদি না হয়, তা হলে কোন গতি নাই। কেউ যদি "ঈশবলাশু করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জ্জনে মাঝে মাঝে সাধন ক'রে কেউ যদি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে পারে, সংসারে থাক্লে তার কোন ভয় নাই! চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকতো। অনাসক্ত হয়ে থাকতো।"

ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল। এইবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন।

# দ্বিতীয় খণ্ড

### দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুফের জন্মোৎসব

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### প্রভাতে ভক্তসঙ্গে

কালীবাড়িতে আজ শ্রীরামকুফের জন্মোৎসব—ফাল্পন শুক্লাদ্বিতীয়া রবিবার, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন।

প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সন্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। মঙ্গল আরতির পরই প্রভাতী রাগে নহবত-খানায় মধুর তানে রসনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নৃতনবেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তন্তদয় ঠাকুরের জন্দিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাষ্টার গিয়া দেখিতেছেন, ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, উপস্থিত আছেন। তখন খুব সকাল। ঠাকুর ইহাদের সঙ্গে প্র্বিদিকের বারান্দায় বসিয়া সহাস্থে আলাপ করিতেছেন। মাষ্টার পৌছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এসেছ। (ভক্তদিগকে)
লজ্জা, ঘূণা, ভয়, তিন থাক্তে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু
যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত কর্তে পারবে না, তাদের
কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি ? নে, এখন
তোরা গা।

ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন—

ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী

সবে মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।
ফদয়ে ফদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পূণ্য নাম;
ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি প্রভু ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইফু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইফু যখন জয় জয় তোমারি।

ঠাকুর বন্ধাঞ্জলি হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন শুক্ষ দিয়াশলাই—একবার ঘদিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজ্ঞে দিয়াশলায়ের স্থায় যত ঘশো জলে না—কেন না মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ খ্যানে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কাণে কাণে কি বলিতেছেন।

[ আগে হরিনাম না শ্রমজীবীদের শিক্ষা ? ]

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্যোত্থান করিলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে ?"

ভবনাথ—আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

ত্রীরামকৃষ্ণ — কি দরকার ?

ভবনাথ—আজ্ঞা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে (Baranagore Working men's Institute ) যাবে। [ কালীকৃষ্ণের প্রস্থান।

্র শ্রীরামকৃষ্ণ— ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে, দেখ্তো ? ওর ক্পালে নাই।

### দিতীয় পরিচ্ছেদ

## জন্মোৎসবে ভক্তসঙ্গে—সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ুম

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ অবগাহন করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন না;—শরীর তত ভাল নয়। তাঁহার স্নান করিবার জল ঐ পূর্ব্বোক্ত বারান্দায় কলসী করিয়া আনা হইল। ঠাকুর স্নান করিতেছেন, ভক্তেরা স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান করিতে করিতে বলিলেন, "এক ঘটা জল আলাদা ক'রে রেখে দে।" শেষে ঐ ঘটার জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় সাবধান, এক ঘটা জলের বেশী মাথায় দিলেন না।

স্নানান্তে মধুর কঠে ভগবানের নাম করিতেছেন। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্বই একটি ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণাস্থ্য হইয়া কালীবাড়ির পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যাল্ফেলে—ডিমে যখন তা দেয়, পাখির দৃষ্টি তথন যেরূপ হয়।

মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। পূজার নিয়ম নাই—গন্ধ-পূজা কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন। অবশেষে মায়ের নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, "ডাব নে রে। মা কালীর প্রসাদী ডাব।"

আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও ভবনাথ। ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ডানদিকে শ্রীশ্রীরাধাকাস্তের মন্দির; ঠাকুর বলিতেছেন, "বিষ্ণুঘর"। এই যুগলরূপ দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন! আবার বামপার্শ্বে দ্বাদশ শিব মন্দির। সদাশিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পোঁছিলেন। দেখিলেন, আরো ভক্তের সমাগম হইয়াছে। রাম, নিত্যগোপাল, কেদার চাটুয্যে ইত্যাদি অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন,—"তুই কিছু খাবি ?" ভক্তটির তখন বালকভাব। তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩।২৪ হ'বে। সর্ব্বদাই ভাব রাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। তাঁহার পরমহংস অবস্থা—এ কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাঁহাকে গোপালের স্থায় দেখিতেছেন।

ভক্তটি বলিলেন, "থাব"। কথাগুলি ঠিক বালকের ন্থায়।
[নিত্যগোপালকে উপদেশ—ত্যাগীর নারীসঙ্গ একেবারে নিষেধ]

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল বারান্দাটিতে তাঁকে লইয়া চলিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ৩১।৩২ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চের কাছে প্রায় আসেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন। সেই স্ত্রীলোকটিও ঐ ভক্তটির অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সন্তানের স্থায় স্নেহ করেন ও তাঁহাকে প্রায় নিজের আলয়ে লইয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তটির প্রতি )—দেখানে তুই কি যাস ? নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায় )—হাঁ যাই। নিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ—ওরে সাধু সাবধান! এক আধবার যাবি। বেশী যাস্নে—প'ড়ে যাবি! কামিনীকাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ওথানে সকলে ডুবে যায়। ওথানে ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচেছ খাবি। [ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন।

মাষ্টার (স্বগত) — কি আশ্চর্য্য! এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা — ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অন্ত্যা সত্ত্বেও কি ইহার বিপদ সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন। মেয়েদের সঙ্গে মাখামাথি করিলে সাধুর পতন হইবার সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা কিরুপে হইবে ? স্ত্রীলোকটি ত ভক্তিমতী। তবুও ভয়! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের উপর কেন অতি কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বারণ সত্ত্বেও হরিদাস একজন ভক্ত-বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ধ্যাসী। তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ধ্যাসীর কি কঠিন নিয়ম! আর এ ভক্তটির উপর ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয়—তাড়াতাভি পূর্বে হইতে সাবধান করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্। 'সাধু সাবধান'—ভক্তেরা এই মেঘগন্তীরধ্বনি শুনিতেছেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাকার নিরাকার—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্বে বারান্দায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত চর্চ্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

> [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্মসমন্বয় ]

দক্ষিণেশ্বরবাসী—এই অনাহত শব্দ সর্বাদা অন্তরে বাহিরে হচ্ছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু শব্দ হ'লে ত হবে না, শব্দের প্রতিপাত একটি
আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয় ? ' তোমায় না
দেখলে যোল আনা আনন্দ হয় না।

দঃ নিবাসী—এ শব্দই ব্রহ্ম। এ অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)—ওঃ বুঝেছ। এঁর শ্ল**ষিদের মত।** খ্রুষিরা রামচন্দ্রকে বললেন 'হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি খ্রষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড স্চিদোনন্দকে চাই।' রাম এই কথা শুনে হেসে চ'লে গেলেন।

কেদার—ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গন্থীরভাবে )—আপনি এমন কথা ব'লোনা। যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও ক'রে দেন;
কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল
ক'রে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অস্থল ভালবাসে। (সকলের হাস্য)। যার যেমন রুচি।

"ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচিচদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন কর্লে মনের অক্ষকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যথন সভাতে এলেন, তথন সভায় শত সূর্য্য যেন উদয় হ'ল। তবে সভাসদ্ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন! তার উত্তর—তাঁর জ্যোতিঃ জড় জ্যোতিঃ নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রফুটিত হ'ল। সূর্য্য উঠলে পদ্ম প্রস্কৃটিত হয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্মাথ হইল! "হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল" এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধি মন্দিরে। ভগবান দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম প্রস্টিত হইল। সেই একভাবে দিগুরমান। কিন্তু বাহাশূতা। চিত্রার্শিতের তায়। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্তা। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া; অবাক্; একদৃষ্টে এই অভূত প্রেম রাজ্যের ছবি, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সমাধি-চিত্র, সন্দর্শন করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল।

ঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া "রাম" এই নাম বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি)—অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না,—গোপনে আসে। ছুই চারি জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে! রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বার জন ঋষি কেবল জান্ত। অন্থান্য ঋষিরা বলেছিল, 'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা ব'লে জানি।'

"অখণ্ড সচিচদানন্দকে কি সকলে ধর্তে পারে ? কিন্তু নিত্যেশ উঠে যে বিলাসের জন্ম লীলায় থাতে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে Queen (রাণী) কে দেখে এলে পর, তখন Queenএর কথা, Queenএর কার্য্য, এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। Queenএর কথা তখন বলা ঠিক্ ঠিক্ হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন—'হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচিচদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মাকুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ ব'লে, তোমাকে মাকুষের মত দেখাচেছ!' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## কীর্জনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

ভজেরা এই অবতার তত্ত্ব অবাক হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্যা! বেদোক্ত অথগু সচিদানন্দ—যাহাকে বেদে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছে,—সেই পুরুষ আমাদের সামনে চৌদ্দ পোয়া মাসুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালে

<sup>\*</sup> নিত্য—God, the Absolute.

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও অস্থান্য অনেকে নামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব্ব বারান্দায় উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রেমোন্মন্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিতেছেন।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি। তথন আবার সংকীর্তনের মধ্যে চিত্রার্পিতের স্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়েমালা। ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন জ্রীগোরাঙ্গ সন্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাব-সমাধিনিমগ্ন, প্রভুর কথন অন্তর্দ্দশা—তথন জড়বৎ চিত্রার্পিতের স্থায় বাহাশ্ন্য হইয়া পড়েন। কথন বা অর্দ্ধবাহাদশা—তথন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কথন বা শ্রীগোরাঙ্গের স্থায় বাহাদশা—। তথন ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া আছেন; চতুদ্দিকে ভক্তের। দাঁড়াইয়া খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্তা।

এই আনন্দ মূর্ত্তি ভক্তের। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন ! সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ত্তনও থামিল। ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন।

ঠাকুর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্তু, পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলোন। পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুক্ষের জ্যোতির্মায় ভক্তচিত্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছেন। সেই দেবছল্ল ভি, পৰিত্র, মোহন মৃত্তি দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না । ইচ্ছা, আরও দেখি, সেই রূপসাগরে মগ্ন হই।

ঠাকুর আহারে বসিলেন। ভক্তেরাও আনন্দে প্রসাদ পাইলেন।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# গোস্বামী-সঙ্গে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রসঙ্গে

আহারের পর ঠাকুর ঞ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন। ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। বাহিরের বারান্দার লোকে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেঝেতে বিসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীক্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। রাখালের বাপ আসিয়াছেন; তিনিও ঐ ঘরে বসিয়া আছেন।

একটি বৈষ্ণব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট। ঠাকুর ভাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখলেই ঠাকুর মন্তক অবনত করিয়া প্রাণাম করিতেন—কখন কখন সন্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন।

[ নাম-মাহাত্ম্য না অনুরাগ — অজামিল ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তুমি কি বল ় উপায় কি ় গোস্বামী—আজ্ঞা নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাক্লে কি হয় ? ঈখরের জন্ম প্রাণ ব্যাকৃল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্নে মন রয়েছে, তাতে কি হয় ?

দক্ষিণেশ্বরে জন্মহোৎসব—গোস্বামী সঙ্গে সর্ববধর্মসমন্বয়প্রসঙ্গে ২৭

"বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মস্ত্রে সারে না—ঘুঁটের ভাব্রা দিতে হয়।"

গোস্বামী—তা হলে অজামিল ? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই, যা সে করে নাই। কিন্তু মর্বার সময় 'নারায়ণ' ব'লে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধাব হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয় তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল। আর আছে যে, সে পরে তপস্থা ক'রেছিল।

"এ রকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিম কাল। হাতীকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধ্লা-কাদা মেখে যে কে সেই! তবে হাতীশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধূলা ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয় তা হ'লে গা পরিষ্কার থাকে।

"নামেতে একবার শুদ্ধ হলো; কিন্তু তার পরেই হয়ত নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ ক'র্ব না। গঙ্গা স্থানে পাপ সব যায়। গেলে কি হবে ? লোকে ব'লে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ঐ পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে বাঁপে দিয়ে এর ঘাড়ের উপর পড়ে। (সকলের হাস্তু)। সেই পুরানো পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্থান ক'রে তু'পা না আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে!

"তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিস ছদিনের জন্ম, যেমন টাকা, মান, দেহের স্থুখ, ভাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।

[ বৈষ্ণবধর্মা ও সাম্প্রদায়িকতা—সর্ববধর্মসমন্বয় ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)—অন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বদে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না'; 'আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।'

"এ সব বৃদ্ধির নাম মতুয়ার বৃদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বৃদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়!

"আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই ব'লে আবার ঝগড়া! যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায় না।

"কতকগুলো কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক ব'লে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তথন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম ? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 'হাতী একটা থামের মত!' সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত!' সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বল্তে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয়।

"একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বল্লে গাছতলায় একটি সুন্দর লাল গিরগিটি দে'থে এলুম। আর একজন বললে, আমি তোমার দক্ষিণেশ্বরে জন্মহাৎসব—গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্ম্মমন্বয় প্রসঙ্গে ২৯
আগে সেই গাছতলায় গিছলুম,—লাল কেন হবে ? সে সবুজ, আমি
স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের
আগে গি'ছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি। সে লালও নয়, সবুজও
নয়, স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর ছইজন ছিল তারা বললে, হল্দে,
পাঁস্টে—নানা রং। শেষে সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে,
আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দে'খে একজন লোক
জিজ্ঞাসা কর্লে, ব্যাপার কি ? যখন সব বিবরণ শুন্লে, তখন বললে,
আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি; আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি।
তোমরা প্রত্যেকে যা বল্ছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি,—কখন সবুজ,
কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন
রং নাই। নিগুণ।

#### [ সাকার না নিরাকার ]

(গোস্বামীর প্রতি)—"তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্থায় মানুষের মত দেহ ধারণ ক'রে আসেন, এও সত্য, নানারপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অথগু সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার হুই বলেছে, সগুণ বলেছে, নিগুণিও বলেছে।

"কি রকম জান ? সচ্চিদানন্দ যেন অনস্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তি হীম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মুর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্ম সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে বরফ গ'লে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ উদ্ধি পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমন্তাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর,

তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্চ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

"তবে বলতে পার, কোন কোন ভত্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। ুএমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, ফটিকের আকার ধারণ করে।"

কেদার—আজে, শ্রীমন্তাগবতে ব্যাস# তিনটি দোবের জন্ম ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্! তুমি বাক্যমনের অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা—তোমার সাকাররূপ—বর্ণনা ক'রেছি, অতএব অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য

রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রাইয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বাদা করিতে হয়।

 <sup>\* &</sup>quot;রপং রূপিষবিজ্জিতস্থ ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্লিভং,
 স্তত্যানির্বাচনীয়তাহখিলগুরো দ্রীকৃতা যন্ময়া।
 ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যন্তীর্থবাত্রাদিনা,
 ক্সন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত রাখালের পিতা ৩১
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিট্রেট, ইত্যাদি
আসেন। রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে
আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা— রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি )—আহা আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ— দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জ্বপ করে কিনা; তাই ঠোঁট নড়ে।

"এ সব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জনেছে। একটু বয়স হ'লেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আরু রক্ষা নাই। বেদেতে হোমাপাথির কথা আছে, সে পাথি আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে, কিন্তু এত উঁচুতে পাথি থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখির ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে। কিন্তু তখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাটির উপর প'ড়ে যাব! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল। যা'তে মার কাছে পৌছতে পারে।

"এ সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দে'খে ভয়। এক চিস্তা। কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।

"যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি—এমন জ্ঞান হয় কেমন ক'রে ? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তা হ'লে তাতে ছোলা গাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে ব'লে কি অন্য গাছ হবে ?

"আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন ? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। ( সকলের হাস্ত )। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে!"

মাষ্টার ( একান্তে গিরীন্দ্রের প্রতি )—সাকার-নিরাকারের কথাটি ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈঞ্বেরা বুঝি কেবল সাকার বলে ?

গিরীন্দ্র—তা হবে। ওরা একথেয়ে।

মাষ্টার—'নিত্য সাকার', আপনি বুঝেছেন ? স্ফটিফের কথা ? আমি ওটা ভাল বুঝ্তে পারছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হাঁগা, তোমরা কি বলাবলি করছো ? মাষ্টার ও গিরীক্র একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বৃন্দে ঝি ( রামলালের প্রতি )—ও রামলাল, এ লোকটিকে এখন খাবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ--বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই ?

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

## পঞ্চবটীমূলে कोर्जनानल

অপরাহে ভক্তেরা পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্তসঙ্গে মার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল। কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল। মায়াকালি হোল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি। দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল। জ্ঞান মুগু গেছে ছিঁড়ে, উড়িয়ে দিলে অমনি পড়ে। মাথা নাই সে আর কি উডে. সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল। ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধাঁ। নরেশ্চন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।। আবার গান হইল। গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালি বাজিতে

লাগিল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন—

মজলো আমার মন জমরা শ্রামাপদ নীল-কমলে। ( ग्रामाश्रम नील-कमरल, कालीश्रम नील-कमरल!) যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥ চরণ কাল ভ্রমর কাল, কালয় কাল মিশে গেল। পঞ্চ তত্ত্ব, প্রধান মত্ত্ব, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥ কমলাকান্তেরি মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে। তার স্থ-তঃথ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর উথলে।।

কীর্ত্তন চলিতেছে। ভক্তেরা গাহিতেছে—

- (১)— শা্মামা নি এক কল করেছে।

  ( কালী মা কি এক কল করেছে)

  চোদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।

  আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধ'রে কল ডুরি,

  কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।

  যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,

  কোন কলের ভক্তি ডোরে আপনি শা্মা বাঁধা আছে।
- (২)— ভবে আসা খেলতে পাশা কত আশা করেছিলাম। আশার আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জড়ি পেলাম॥ পো বার আঠার যোল, যুগে যুগে এলাম ভাল। শেষে কচে বারো প'ড়ে মাগো, পঞ্জাছকায় বন্দী হলাম॥

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহার। একটু থামিলে ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। ঘরে ও আশে পাশে এখন অনেকগুলি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাস্থ হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত জৈলোক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না একবার—

ত্রৈলোক্য—আমি গিয়ে কি করব ? শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, বেশ একবার দেখতে। ত্রৈলোক্য—একবার দেখে এসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আচ্ছা বেশ।

#### অপ্তম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ধর্ম

প্রায় সাড়ে পাঁচটা ছন্টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি)—সংসারত্যাগী সাধু—সে তো হরিনাম ক'রবেই। তার ত আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা করে তো, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বর চিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে, তা হলে বরং সকলে নিন্দা কর্বে।

"সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তা হলে বাহাছ্রী আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাছর। সে ছখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্মা। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কর্মা ক'র্ছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে কিন্তু সর্ববদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

"সাধুসঙ্গ সর্বাণা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।"
কেদার—আজ্ঞে হাঁ, মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্ম আসেন।
যেমন রেলের এনজিন (Engine) পেছনে কত গাড়ী বাঁধা থাকে,
টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ কত জীবের পিপাসা
শান্তি করে।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। একে একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই আজ আর যাস নাই। তোদের দেখেই উদ্দীপন!"

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ কুড়ি, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসে। ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

# তৃতীয় খণ্ড

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে—শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## य्वालाल ७ कालोक्यंत

আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করিতে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের তাবে সর্ববদা কিরপ সমাধিস্থ আছেন, দেখিব। কখনও সমাধিস্থ কখনও কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা আবার কখন বা প্রাকৃত লোকের স্থায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, দেখিব। শ্রীমুখে ঈশ্বর কথা বই আর কিছুই নাই; মন সর্ববদা অন্তর্মুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের স্থায়। প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন। একেবারে অভিমানশ্রু; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের স্থায় ব্যবহার। পঞ্চমবর্ষীয় বালকে বিষয়ে আসক্তিশ্রু, সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি। এক কথা, 'ঈশ্বর সত্যু, আর সমস্থ অনিত্য'; ছুই দিনের জন্য। চল, সেই প্রমোশ্রত বালককে দেখতে যাই। মহাযোগী! অনস্থ সাগরের তীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন। সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর মধ্যে কি যেন দেখিতেছেন। দেখিয়া প্রেমে উন্মন্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

আজ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, রবিবার। গতকল্য শনিবার অমাবস্থাতে ঠাকুর বলরামের বাড়িতে গিয়াছিলেন। অমাবস্থা; নিবিড় আঁধার মধ্যে একাকী মহাকালী; মহাকালের সহিত রমণ করিতেছেন। তাই ঠাকুর অমাবস্থাতে আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাই বালকের অবস্থা। যিনি মাকে অহর্নিশি দেখিতেছেন, আর যার 'মা' না হ'লে চ'লে না, তিনি বালক।

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল। এই যে ঠাকুর বালকের ত্যায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া একটি ছোকরা ভক্ত—রাখাল।

মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুপুত্র রামলাল আছেন, কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশীতে তাঁহাদের কুঠি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হঁয়াগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধুটাধু দেখ্লে ?

মণিলাল—আজে হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, এঁদের সব দেখতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি রকম সব দেখলে বল ?

মণিলাল— ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুর বাড়িতেই আছেন, মণিকারি ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশচর্য্য আশচর্য্য কার্য্য ক'র্তে পারতেন। এখন অনেকটা ক'মে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও সব বিষয়ী লোকের নিন্দা।

মণিলাল—ভাঙ্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলজ স্বামীর মত নয়—একেবারে কথা বন্ধ।

## [ সিদ্ধের পক্ষে 'ঈশ্বর কর্তা'—অন্সের পক্ষে পাপপুণ্য— Free will ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাস্করানন্দের সঙ্গে ভোমার কোন কথা হল ?

মণিলাল—আজে হাঁ, অনেক কথা হ'ল। তার মধ্যে পাপপুণ্যের কথা হ'ল! তিনি বললেন, পাপ-পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চান। যে সব কাজ করলে পুণ্য হয়, এমন সব কর্মা কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ও এক রকম আছে, ঐহিকদের জন্ম। যাদের চৈতন্ম হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য ব'লে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা। যাদের চৈতন্ম হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়েনা, হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে সেই কর্ম্মই সৎকর্ম। কিন্তু তারা জানে, এ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি।

"যাদের চৈততা হয়েছে, ভারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে দিখরই দব কর্ছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রাজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা কর্তে কর্তে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে ভারী মার্ছে। সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেণে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈততা হ'য়ে পড়ে রৈল। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, ভোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী

মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতক্স হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস করছে। একজন বললে, মুখে একটু ছয় দিয়ে দেখা যাক্। মুখে ছয় দিতে দিতে সাধুর চৈতক্য হ'ল। চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন বললে, 'ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না?' লোক চিন্তে পারছে, কি না?' তখন সে সাধুকে খ্ব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে, 'মহারাজ! তোমাকে কে ছয় খায়াছেছ?' সাধু আস্তে আস্তে বল্ছে, ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই ছয় খাওয়াছেন।

**"ঈশ্বকে জান্তে না পাব্লে এরূপ অবস্থা হয় না।"** 

মণিলাল—আজে আপনি যে কথা বললেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা! ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচ রকম কথা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোনও বাড়িতে থাকেন ?

মণিলাল—একজনের বাড়িতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কত বয়স ?

মণিলাল-পঞ্চান্ন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ – আর কিছু কথা হল ?

মণিলাল—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয় ? তিনি বললেন; 'নাম কর, রাম রাম বোলো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ বেশ কথা।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## গৃহস্থ ও কর্মযোগ

ঠাকুরবাড়িতে শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা শেষ হইল। ক্রমে ভোগারতির বাজনা বাজিতেছে। চৈত্রমাস দ্বিপ্রহর বেলা। ভারী রৌজ। এই মাত্র জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে হাওয়া উঠিয়াছে। পূত্সলিলা ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবহিণী হইয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে কক্ষমধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীশ্রকালে বড জলকষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি)—দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুন্ধরিণী কাটাও না কেন। তা'হলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্তে) ভোমার ত অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে ? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবী। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্তা)।

মণিলাল মল্লিকের বাড়ি কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি। সিন্দুরিয়াপটির ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন তাঁহার বাড়িতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনিপ্রায় একাকী আসিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াযান। মণিলাল যথার্থহিসাবী লোক বর্টে! সমস্ত গাড়ীভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না; ট্রামে চাপিয়া প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে সেয়ারের গাড়ীতে চাপিয়া বরাহনগরে আসেন। অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে

গরীব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্ম এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ কথা ও কথার পর, কথার পিঠে বলিলেন,—"মহাশয় পু্ষ্করিণীর কথা বল্ছিলেন। ভা বল্লেই হয়, তা আবার তেলি ফেলি বলা কেন ?"

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ—প্রেমতত্ত্ব

কিয়ৎক্ষণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি পুরাত্তন ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন,—শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। ঘরে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সহাস্থ্যবদন, বালক-মূর্ত্তি। উত্তরাস্থ হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অ্যান্স ভক্তদের প্রতি)—তোমরা 'প্যাম' 'প্যাম' কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্স জিনিদ গা? চৈতন্সদেবের 'প্রেম' হ'য়েছিল। প্রেমের তুটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহাশ্ন্য! চৈতন্সদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে প্রিমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।'

"দ্বিতীয় লক্ষণ — নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।

"ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

"ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বয়্ প্রকাশ হচ্চে, তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই।

"অনুরাণের ঐশ্বর্য্য কি কি ? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুদেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা এই সব।

"এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখ্লে ঠিক বল্তে পারা যায়, ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নাই। বাবু কোনও খানসামার বাড়ি যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখে ঠিক বুঝ্তে পারা যায়! প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁট পাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এইসব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন ব'লে।"

একজন ভক্ত—আজে, আগে বিচার ক'রে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও এক পথ আছে। বিচার-পথ। ভক্তি∙পথেও অন্তরিন্দ্রিনিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়স্থ আলুনী লাগবে।

"যে দিন সন্থান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ স্থাথের দিকে কি মন থাকতে পারে !"

একজন ভক্ত—তাঁকে ভালবাস্তে পার্ছি কই ?

[ নাম মাহাত্ম্য—উপায়—মায়ের নাম ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর নাম করলে সব পাপ কেটে যায়! কাম, ক্রোধ
শরীরের সুখ-ইচ্ছা, এ সব পালিয়ে যায়।

একজন ভক্ত—ভাঁর নাম করতে ভাল কই লাগে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন—

এই বলিয়া ঠাকুর দেবজুর্লভ কণ্ঠে গাহিতেছেন। জীবের ছঃখে কাতর হইয়া মার কাছে স্থান্তরে বেদনা জানাইতেছেন। প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে আরোপ করিয়া মার কাছে জীবের ছঃখ জানাইতেছেন—

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বথ্যাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, যড়রিপু হ'ল কোদগুস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ, সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোর্মা ॥ আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী— বিগুণ করেছে স্বগুণে! কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাসর্থির অনিবার বারি নয়নে;

ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে ক'রে পার ।। আবার গান গাহিতেছেন। জীবের বিকার রোগ! তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে;—

এ কি বিকার শঙ্কবি, কুপা-চরণতরী পেলে ধ্রন্তরী !

আনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হল পাপ মোহ ;

( তায় ) ধনজনতৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ।।

অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্ব্যক্তলে ;

মায়া কাকনিদ্রা তাহে দাশর্মীর নয়ন্যুগলে ;

হিংসার্রপ তাহে সে উদরে কুমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি ;

রোগে বাঁচি কি না বাঁচি জ্লামে অক্রচি দিবা শর্কারী ।।

শ্রীরামকুষ্ণ—জ্লামে অক্রচি ! বিকারে যদি অক্রচি হল, ভা হলে

আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব আশা। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয় ছুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন ? যদি নাম করতে অকুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তা হলে আর কোন ভয় নাই, বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কুপা হবেই হবে।

[ আন্তরিক ভক্তি ও দেখান ভক্তি—ঈশ্বর মন দেখেন ]

"যেমন ভাব তেমনি লাভ। ছজন বন্ধু পথে যাছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বললে, 'এসো ভাই, একটু ভাগবত শুনি!' অরে একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তার পর সে সেখান থেকে চ'লে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পড়ে তার মনে বড় বিরক্তি এলো। সে আপনা আগনি বল্তে লাগলো, 'ধিক্ আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথা শুন্ছে, আর আমি কোথায় প'ড়ে আছি!' এদিকে যে ভাগবত শুন্ছে, তারও ধিকার হয়েছে। সে ভাবছে আমি কি বোকা! কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ ক'রে বকছে, আর আমি এখানে ব'সে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ আহলান কর্ছে।' এরা যখন ম'রে গেল, যে ভাগবত শুনেছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিঞুন্ত বৈকুঠে নিয়ে গেল।

"ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনাদিন।'

"কত্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন 'মন তোর।' অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর কর্ছে।

"তারা বলে, 'যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।

"মনের গুণে হুকুমান সমুত্র পার হ'য়ে গেল। 'আমি রামের দাস,' 'আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি।' এই বিশ্বাস। [কেন ঈশ্বনশ্ন হয় না ? 'অহং' বৃদ্ধির জন্ম ]

"যতক্ষণ অহস্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহস্কার থাকতে মুক্তি নাই।
"গরুগুলো হাম্মা হাম্মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে।
তাই ওদের কত যন্ত্রণা! কষায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার
করে। যন্ত্রণার শেষ নাই। হিন্দিতে 'হাম্' মানে আমি, আর 'ম্যায়'
মানেও আমি। 'আমি' 'আমি' করে ব'লে কত কর্মভোগ। শেষে
নাড়ী ভুঁড়ি থেকে ধুমুরীর তাঁত তৈয়ের করে। তথন ধুমুরীর হাতে
'ভুঁহু ভুঁহু বলে, অর্থাৎ 'ভুমি ভুমি।' 'ভুমি ভুমি' বলার পর তবে
নিস্তার! আর ভুগতে হয় না।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান।

"নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাথির বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে। তবে চায হয়।

[ গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন—যথার্থ দরিদ্র কে ? ]

"একটু কষ্ট ক'রে সৎসঙ্গ কর্তে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখি দাঁড়ে ব'সে তবে রাম রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার কাঁ। কাঁ। করবে।

"টাকা থাক্লেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ির একটি লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে। গরীবরা তেল খরচ কর্তে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকান্ধে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জেলে দিতে হয়।

"জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।

[ প্রার্থনা-তত্ত্ব— চৈতন্যের লক্ষণ ]

"সকলেরই জ্ঞান হ'তে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা প্রার্থনা

কর—সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হ'তে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর; কর্লেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে— ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে। (সকলের হাস্ত)।

"কারুর চৈত্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে তাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে তাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে; কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবো না।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও প্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ির একটি বাহ্মান কর্ম্মারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা—
(১)— হুদি-রুন্ধাবনে বাস ধদি কর ক্মলাপতি,

ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দেরপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমায় ধর ধর জনাদিন, পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি!
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী মনধেন্তুকে বশ করি,
ভিষ্ঠ-হুদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।

আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে, আশাবংশীব্টমূলে, স্থান ভেবে সদয়-ভাবে সতত কর বসতি। যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজ্ঞধামে, জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশুর্থী।

- (২)— নবনীর দবর্ণ কিসে গণ্য শ্রামচাঁদরূপ হেরে,
  করেতে বাঁশী অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে ॥
  জড়িত পীতবসন, তড়িত জিনি ঝলঝল,
  আন্দোলিত চরণাবধি ছাদিসরোজে বনমাল,
  নিতে যুবতী-জাতিকুল, আলো করে যমুনাকূল,
  নন্দকুলচন্দ্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে ॥
  শ্রামগুণধাম পশি হাম হাদি মন্দিরে,
  প্রাণ মন জ্ঞান স্থী হরে নিল বাঁশীর ফরে,
  গঙ্গানারায়ণের যে হুঃখ গে কথা বলিব কারে,
  জানতে যদি যেতে গো স্থী যমুনায় জল আনিবারে ॥
- (৩)—**খ্যামাপদ-আকাশেতে** মন ঘুড়ি খান উড়তেছিল ;
  কলুষের কু-বাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
  [পুঠা…৩৩

[ ঈশ্বর লাভের উপায় অমুরাগ—গোপীপ্রেম—'অমুরাগ বাঘ']

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার থেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেল্ম ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।

"আবার আছে 'অমুরাগ অঞ্জন'। শ্রীমতী বলছেন, 'স্থী চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখছি!' তারা বললে, 'স্থী অমুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ঐরপ দেখছো।' এরপ আছে যে, ব্যাতের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে!

"যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে— ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব! তাদের নিয়ে কি মহৎকাজ হবে? যেমন কাকে ঠোক্রান আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সম্পেহ।

"বদ্ধজীব—সংসারী জীব, এরা যেমন গুটীপোকা। মনে কর্লে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্ত নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আস্তে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।

"যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটীপোকা অত যত্নের গুটী কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু ছু একটা।

"মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। ছুএকজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার ভেল্কিতে ভোলে না; কামিনীকাঞ্চনের বশ হয় না। আঁতুর ঘরের ধূলাহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্ ড্যাম্ শাস্ত্রের ভেল্কি লাগে না। বাজিকর কি কর্ছে সে ঠিক দেখতে পায়।

"সাধনসিদ্ধ ও কুপাসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কটে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আনতে পাবলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হলো না বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট ক'রে জল আন্তে হলো না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট ক'রে সাধন করতে হয়। কুপা-সিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না! সে কিন্তু ছু এক জনা।

"আর নিত্যসিদ্ধ, এদের জমে জমে জান চৈত্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। মিন্ত্রী এটা খুলতে ওটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্ ফর্ ক'রে জল বেরুতে লাগল! নিত্য সিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে; তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।" ঠাকুর অনুরাণের কথা বলিতেছেন। গোপীদের অনুরাণের কথা।
আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন—

নাথ! তুমি সর্বস্থ আমার! প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভূবনে, বলিবার আপনার!
তুমি সুথ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ এশ্বর্য্য জ্ঞান বৃদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত স্থাথের আধার।
তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রন্থী পাতা তুমি হে উপাস্থা,
দগুদাতা পিতা, স্থেহময়ী মাতা ভবার্ণবে কর্ণধার ( তুমি )।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা কি গান! 'তুমি সর্ববন্ধ আমার!' গোপীরা অক্র আসবার পর শ্রীমতীকে বল্লে, রাধে! তোর সর্ববন্ধ ধন হরে নিতে এসেছে! এই ভালবাসা। ভগবানের জন্ম এই ব্যাকৃলতা।

আবার গান চলিতে লাগিল—

(১)— ধোরো না ধোরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে, যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে। (২)— প্যারী! কার তরে আর, গাঁথো হার যতনে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিক্স্-মধ্যে ম্ম্ন হইলেন! ভত্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। আর সাড়া শব্দ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ! হাতজ্যেড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটোগ্রাফ দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে।

[ ঈশ্বরের সহিত কথা—শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—কৃষ্ণ সর্ব্বময় ]

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির মধ্যে যাঁকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি আধটি কেবল ভক্তদের কাণে পৌছিতেছে। ঠাকুর আপনা আপনি বলেভেছেন—"তুমিই আমি আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি আমি খাও! েবেশ কিন্তু কচ্ছো।

"এ কি ন্যাবা লেগেছে। চারিদিকেই ভোমাকে দেখছি!
"কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!"

প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইলেন।

ঘর নিস্তর। ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে—অতৃপ্ত নয়নে
বার বার দেখিতেছেন।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ, তাঁছার মুখে ঈশ্বরের বাণী

ি শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন—গৃহন্থের প্রতি উপদেশ ]
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিছ। ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভক্তরা
চতুদ্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত অধর সেন কয়টি বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন।
অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ঠাক্রকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন।
অধরের বয়স ২৯০০০। অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশাকে সন্তপ্ত।
তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর ছিলেন; পেল্যান লইয়া, এবং আগেও
তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনকাপে
সাস্থনালাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাক্রের নাম শুনাইক্

তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল।

সমাধি-ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একঘর লোক ভাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।

ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা যায়। এর একবার দীপশিখার স্থায়। না, না, স্থায়ের একটি কিরণের স্থায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা—অন্থরাগ নাই। বালক যেমন বলে, ভোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী জেঠির কোঁদল শুনে 'পরমেশ্বরের দিব্যি' শিখেছে!

"বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো; না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কৃপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুঁড়বে তবে ত জল পাবে।

"জীব যেমন কর্ম্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে—

দোষ কারু নয় গো মা।

আমি স্বথাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা [পুর্চা 1188

"আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার কর্তে গেলে যাকে আমি আমি ক'র্ছো, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার ক'র— তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু ? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার 'আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গুণও নাই, পাপও নাই পুণ্যও নাই

"এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।

[ ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ—শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? ]

"ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর লাভ করেছে, অ**থচ** বিচার কর্ছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণ গান কর্ছে।

"ছেলে কাঁদে কভক্ষণ ? যভক্ষণ না স্তন পান কর্তে পায়। তার পরই কালা বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার ছুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে আবার হাসে।

"তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ! যেখানে শুদ্দসত্ত্ব বালকের স্বভাব; হাসে কাঁদে, নাচে, গায়, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।"

### [পুত্রশোক—'জীব সাজ সমরে']

ঠাকুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্র-শোকের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আপনার মনে গান গাহিতেছেনঃ—

জীব সাজ সমরে,
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভিজ্ঞিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানভূণ, রসনা-ধহুকে দিয়ে প্রেম-শুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান ক'রে।
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথ রথী,
শক্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশর্থী ভাগীর্থীর তীরে।
"কি কর্বে ? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবে

ক'রেছে, তাঁর নাম রূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ কর্তে হবে, তিনিই কর্তা। আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনীয়ার। তাঁকে আম্-মোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয়না। তিনি যা হয় করুন।

"তা শোক হবে না গা ? আত্মজ ! রাবণ বধ হ'ল ; লক্ষণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই—যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বললেন, রাম ! তোমার বাণের কি মহিমা ! রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে ! তখন রাম বললেন, ভাই হাড়ের ভিতর যে সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হয়ুছে জর্জর হয়েছে। ঐ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ হয়েছে।

"তবে এ সব অনিভ্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান হু'দিনের জন্স। ভালগাছই সভ্য। হু'একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর হুঃখ কি ?

"ঈশ্বর তিনটি কাজ করছেন; — সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন! আবার নৃতন সৃষ্টির সময় সেই বীজগুলি বার করবেন। গিন্নীদের যেমন স্থাতা কাঁতার হাঁড়ি থাকে। (সকলের হাস্থা)। তাতে শশাবীচি, সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুটলিতে বাঁধা থাকে।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## অধরের প্রতি উপদেশ—সন্মুখে কাল

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )—তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলোনা। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবেঃ। এখানে তুদিনের জন্ম।

"সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি, কলকাতায় গিয়ে কর্ম্ম করে।

"কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্থাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ, সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা থ্ব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে।

"থুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর ঐ সংবাদ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি আমার আশ্বীয়।' অধরের বাড়ি কলিকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা। তাঁহার কয়েকটি ক্তাসস্তান এখন বর্ত্তমান। কলিকাতার বাটীতে শ্রীযুক্ত শ্রামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তাঁহাদের বাটীর বৈঠকখানাও ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়া আছে।

"তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি। অবিছা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

"কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাক্লে ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন রাখতে পারে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী। যারা সর্বাদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে, আর পচা ঘায়েও বসে; বিষ্ঠাতেও বসে।

**"ঈশ্বরেতে স**র্বাদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। এর পর পেজান ভোগ করবে।"

# চতুর্থ খণ্ড

# ঠাকুর ঞ্রীরামকৃষ্ণ স্থরেন্দ্রভবনে উৎসবমন্দিরে প্রথম পরিচ্ছেদ

# শ্রাশ্রাঅন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে স্থারেন্দ্র ভবনে

সুরেন্দ্রের বাড়ির উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, অপরাহু বেলা ছয়টা হইল।

উঠান হইতে পূর্ব্বাস্থ হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের ভিতর স্থন্দর ঠাকুর প্রতিমা। মার পাদপল্লে জবা, বি**ন্ধ, গলায়** পুশ্পমালা। মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

আজ শ্রীশ্রীঅরপূর্ণাপুর্কা। চৈত্র শুক্রাষ্টমী, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ রবিবার, ( ৩রা বৈশাখ ১২৯০ )। সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন, তাই ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভক্তেরা ঠাকুর প্রতিমা দর্শন ও প্রাণামানন্তর প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আদিয়াছেন। উঠানে শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া। এক ধারে খোল করতাল লইয়া কয়েকটি-বৈষ্ণব বসিয়া আছে—সংকীর্ত্তন হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়া ভক্তেরা সব বসিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল। তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়া সরাইয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া বসা! কি জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'চ্চ অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে!

"ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে।

"স্বপ্নে ভয় দেখেছো; ঘুম ভেঙ্গে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক ছুড়ছুড় করে। অভিমান ঠিক সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে! অমনি মুখ ভার ক'রে বলে, আমায় খাতির ক'ল্লে না।"

কেদার-ত্ণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

জীরামকৃষ্ণ—আমি ভক্তের রেণুর রেণু। [ বৈছনাথের প্রবেশ।

বৈজ্ঞনাথ কুতবিজ্ঞ। কলিকাতার বড় আদালতের উকীল, ঠাকুরকে হাতজোড করিয়া প্রণাম করিলেন ও একপার্যে আসন গ্রহণ করিলেন।

স্থরেন্দ্র ( শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি )—ইনি আমার আত্মীয়।

🍃 🏻 শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এর স্বভাবটি বেশ দেখছি।

স্থুরেন্দ্র—ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈজনাথের প্রতি)—যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি।
তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জোনাই। তবে একটি
কথা আছে তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। বিজ্ঞাসাগর ব'লেছিলেন,
'ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ?' আমি বললুম, শক্তি কম
বেশী যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন ?
তোমার কি ছটো শিং বেরিয়েছে ? তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভুরূপে
সর্বভূতে আছেন; কেবল শক্তিবিশেষ।

[ স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা ? Free will or God's will ]

🌸 বৈন্তনাথ—মহাশয়! একটি সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে

Free will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা,—মনে করলে ভাল কাজও করতে পারি, মন্দ কাজও করতে পারি, এটা কি সত্য ? সভ্য সভ্যই কি আমরা স্বাধীন ?

শীরামকৃষ্ণ—সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিস করেছেন। ছোট, বড়; বলবান, ছুর্বল; ভাল মন্দ। ভাল লোক মন্দলোক। এ সব তাঁর মায়া; খেলা; এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছ সমান হয় না।

"যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হ'ত। পাপকে ভয় হত না। পাপের শাস্তি হ'ত না।

"যিনি ঈশ্বর লাড করেছেন, তার ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী; থেমন চালাও, তেমনি চলি। যেমন বলাও, তেমনি বলি।

[ ঈশ্বর-দর্শন কি একদিনে হয় ? সাধুসঙ্গ প্রেয়োজন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈজনাথের প্রতি)—তর্ক কবা ভাল নয়; আপনি
কি বলো ?

বৈজনাথ—আজে হাঁ. তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হ'লে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—Thank you (সকলের হাস্থ)। তোমার হবে!
ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন
মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোকে সেই
মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে,
আমাদের দেখিয়ে দিগ্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা
যায় ? বৈভারে সঙ্গে আনেকদিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোনটা কফের \*

কোনটা বায়্র কোন্টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ কর্তে হয়। (সকলের হাস্ত)।

60

"ওমুক নম্বরের স্থতা, যে সে কি চিন্তে পারে? স্থতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছু দিন থাক, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের স্থতা ঝাঁ করে বলতে পারবে।"

# দিভীয় পরিচ্ছেদ ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে—সমাধিমন্দিৱে

এইবার সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। খোল বাজিতেছে। গোর্চ খোল বাজাইতেছে। এখনও গান আরম্ভ হয় নাই। খোলের মধ্র বাজনা, গোরাক্সমণ্ডল তাঁহাদের নামসংকীর্ত্তন কথা উদ্দীপন করে। ঠাকুর ভাবে মগ্ন হইতেছেন। মাঝে মাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "আ মরি! আ মরি! আমার রোমাঞ্চ হ'চে।"

গায়কেরা জিজ্ঞাসা করলেন, কিরূপ পদ গাহিবেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিনীতভাবে বললেন "একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।"

কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। তৎপরে অন্য গীত--লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে তর তর গোরা মুঁজাঙ নিছনি॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী।
জগৎ করিলে আলো গোরা মুখের হাসি।

কীর্ন্তনে গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা হইতেছে। কীর্তনীয়া আখর দিতেছে। (স্থা ! দেখিলাম পূর্ণশশী।) ( হ্রাস নাই মৃগাঙ্ক নাই) ( ফুদ্য আলো করে।)

কীর্ত্তনীয়া আবার বলছে—কোটি শশী অমৃতে মুখ মাজা। এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

গান চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও প্রেমোন্মন্ত গোপিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে সঙ্গে আথর দিতেছেন,—

> ( স্থা রূপের দোষ, না মনের দোষ ? ) ( আন্ হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন ! )

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আখর দিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। কীর্ত্তনীয়া আবার বলছেন। গোপীকার উক্তি, —বাঁশী বাজিস্না! তোর কি নিদ্রা নাই কো? আখর দিয়া বলছেন—

আই নিদ্রা হবেই বা কেমন ক'রে! (শয্যা তো কর পল্লব!)
( আহার তো শ্রীমুখের অমৃত।) ( তাতে অঙ্গুলির সেবা!)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বল্ছেন—চক্ষুগেল, শ্রবণ গেল, আবা গেল, ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল,—( আমি একেলা কেন বা রলাম গো।)

শেষে জ্রীরাধাকুক্তের মিলন গান হইল—
ধনী মালা গাঁথে, জ্যামগলে দোলাইতে,

এমন সময় আইল সম্মুখে জ্যাম গুণমণি।

### [ গান-যুগলমিলন ]

### নিধুবনে শ্রামবিনোদিনী ভোর।

ছুঁহার রুপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর ॥
হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল মণি-জ্যোতি।
আধ গলে বন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি॥
আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ুর শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি॥

কীর্ত্তন থামিল। ঠাকুর, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ও সঙ্কীর্ত্তনভূমির ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিতেছেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার নিরাকার

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন। সম্মূথে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া। সুরেন্দ্র, রাখাল, কেদার, মাষ্টার, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্থ অনেক ভক্তেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর বাগানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন! ভক্তেরাও স্ব স্ব ধামে চলিয়া যাইবেন! সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্র ( শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি )—আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া )—আহা, কেমন দালানের শোভা হয়েছে। মা যেন আলো করে ব'সে আছেন। এরূপ দর্শন ক'রলে কত আনন্দ হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক, এ সব পালিয়ে য়য়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না,—তা নয়। বিষয়বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে না; ঋষিরা সর্বভাগে করে অখণ্ড সচিচদানন্দের চিত্য করেছিলেন।

"ঈদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 'অচল ঘন' বলে গান গায়,—আমার আলুনি
যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটে গুড়ের পানা
ভুলে থাক্লে, মিছরীর পানার সন্ধান করতে ইচ্ছা হয় না।
তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন ক'রছো আর আনন্দ পাচ্চ।
নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না
ভিতরে।

ঠাকুর মার নাম করিয়া গান গাহিতেছেন,—

গো আনন্দময়ী, হয়ে, আমায় নিরানন্দ কোরো না।
ও ছটি চরণ, বিনা আমার মন, অন্ত কিছু আর জানে না,
তপন তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তা'ত জানি না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,
অক্লপাথারে ডুবাবে আমারে, স্বপনেও তা জানি না।
অহরহনিশি শ্রীছ্র্গানামে ভাসি, তবু ছখরাশি গেল না,
দি মরি. ও হরস্থলরী, (তোর) ছুর্গানাম কেউ আর লবে না;

B

আবার গাহিতেছেন.—

বল রে বল তুর্গানাম। (ওরে আমার আমার মন রে)।

ছুর্গা ছুর্গা বলে পথে চলে যায়,

শূলহন্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।

তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি যে যামিনী,

কখন পুরুণ হও মা, কখন কামিনী।

তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব,

বাজন মুপুর হয়ে মা চরণে বাজিব,

(জয় হুর্গা প্রীহুর্গা বলে )।

শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উডিবে,

মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।

নখাখাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে মোর পরাণী.

কুপা করে দিও রাঙ্গা চরণ তুথানি।

🌞 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন। ্র্রইবার সিঁড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন; "ও রা—জু— আ" ? (ও রাখাল, জুতা সব আছে, না হারিয়ে গেছে ?)

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন। অম্যান্ত ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে। ঠাকুরের গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

## পঞ্চম খণ্ড

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## প্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কার্জনানন্দে

আজ বৈশাখী কৃষ্ণা দাদশী, শনিবার ২রা জুন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাক্র কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ি হইয়া অধরের বাড়ি আসিলেন। সেথানে কলহাস্তরিতা কীর্ত্তন প্রবণ করিয়া রামের বাড়ি আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি।

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল এক্জামিনার হইয়াছিলেন ও Science Association রুর্বায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাড়িটি নির্মাণ করিয়াছেন। এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র প্রীগুরুর কয়ণাবলে বিত্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের স্বখ্যাতি করিতেন—বলিতেন, রাম বাড়িতে ভক্তদের স্থান দেয়, কভ্তসেবা করে, তার বাড়ি ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ), রামচন্দ্রের একরকম বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়িত্তে ভনারায়ণের নিত্য সেবা।

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার ব্রদিন—ফুলদোলের দিন—এই ভদ্রাসন বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ঐ দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রাম-্চন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিয়োরা এখনও অনেকে ঐ দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাডি উৎসব! প্রভু আসিবেন। রাম শ্রীমদভাগবত ক্**থা**যুত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠান কিন্তু তাহার ভিতরেই কত পরিপাটি। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথক ঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময় বলরাম ও অধরের বাড়ি হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্ব হইতে নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তেরা। কাছে মাষ্টার।

িরাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকুফ ]

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন. ুমহারাজ ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৬কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে তোমার সহধর্মিণী শৈব্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পঁহুছিয়া দিই। সেখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে। এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান বিশ্বামিত্র ৮কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া সকলে তবিশ্বেশ্বর দর্শন কুরিলেন।

বিশ্বেশ্বর দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট; 'শিব' 'শিব' এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না-কাজে কাজেই শৈব্যাকে

বিক্রয় করিলেন। পুত্র রেক্ট্রভাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথক ঠাকুর শৈব্যার প্রভু ব্রাহ্মণের বাড়ি রোহিভাশ্বের পূজ্পচয়ন কথা ও সর্পন্দান কথাও বলিলেন। সেই তমসাচ্চন্ন কালরাত্রে সন্থানের মৃত্যু হইল। সৎকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শয্যা ত্যাগ কারয়া উঠিলেন না—শৈব্যা একাকী পুত্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিম্থে আসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও অশনিপাত—নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক একবার বিহ্যুৎ খেলিতেছিল—শৈব্যা ভয়াকুলা শোকাকুলা,—রোদন করিতে করিজে আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রেয় করিয়াছেন। তিনি শাশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন। কড়ি লইয়া সৎকার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কত শবদেহ জ্বলিতেছে, কত ভ্রমাবশেষ হইয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে শাশান ভয়ন্ধর হইয়াছে। শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন—সেক্রেন্স-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হাদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের স্থান বিগলিত না হয় ? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর কি করিতেছেন ? স্থির হইয়া শুনিতেছেন—একেবারে স্থির — একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দূ উদগত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন ?

 বসিলেন। চতুর্দ্ধিকে ভক্তমগুলী কথক স্ক্রৈও কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, "কিছু উদ্ধবসংবাদ বল।"

[ মুক্তি ও ভক্তি—গোপীপ্রেম—গোপীরা মুক্তি চান নাই ]

कथक विलास-यथन छेक्तव बीवन्तावतन वागमन कतिरासन, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐকৃষ্ণ কেমন আছেন। তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন ? তিনি কি আমাদের নাম করেন? এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দা-বনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, এই স্থানে প্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেমুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই মাঠে গরু চরাইতেন, এই যমুনা-পুলিনে তিনি বিহার করিতেন। এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন; এই সকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন। উদ্ধব বলিলেন, 'আপনারা কুষ্ণের জন্ম অত কাতর হইতেছেন কেন 🔊 তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।' গোপীরা বলিলেন, 'আমরা ও সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বুন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।' উদ্ধব বলিলেন, 'তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়।' গোপীরা বলিলেন, 'আমরা মুক্তি—এ সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কুফ্চকে দেখিতে চাই।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, 'গোপীরা ঠিক বলেছেন।' এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

## আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,\*

শুদ্ধা ভক্তি দিতে কান্তর হই ( গো )। ব্যামার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়,

সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।
ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে, বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,

গোপ গোপী বিনে অস্তে নাহি জানে। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি)—গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান ? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হন্তুমান এসে বললে 'সীতা-রাম দেখবো'। ঠাকুর কন্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হ'য়ে ব'স, তা না হলে, হন্তুমানের কাছে রক্ষা নাই।' পাগুবেরা যখন রাজস্য় যজ্ঞ করেন, তখন যত্ত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম কর্তে লাগলো। বিভীষণ বললেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম ক'রবো আর কারুকে ক'রবো না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্তে লাগ্লেন। তবে বিভীষণ রাজমুক্টসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে।

. "কি রকম জান ? যেমন বাড়ির বউ ! দেওর, ভাশুর, শশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্ত রকম সম্বন্ধ। "এই প্রেমাভক্তিতে ছটি জিনিস আছে। 'অহংতা' আর 'মমতা।' যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখুবে, তা হলে গোপালের অস্থুখ ক'রবে। কৃষ্ণকে ভগবান ব'লে যশোদার বোধ ছিল না। আর 'মমতা'—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন, 'মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিস্তামণি। তিনি সামাত্য নন।' যশোদা বল্লেন, 'ওরে তোদের চিস্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিস্কাসা কর্ছি।—চিস্তামণি না, আমার গোপাল।'

"গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় ঘারীকে অনেক কাকৃতি-মিনতি ক'রে সভায় ঢুকলো। ঘারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা প্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বল্তে লাগলো, 'এ পাগড়ী-বাঁধা আবার কে। এঁর সঙ্গে আলাপক'রলে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হবো। আমাদের পীতধড়া মোহন-চুড়াপরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়!' দেখছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলদা। শুনেছি, ঘারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না।"

[ গোপীদের নিষ্ঠা—জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি ] ভক্ত—কোনটি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরে খ্ব ভালবাসা না হ'লে প্রেমাভক্তি হয় না; আর 'আমার' জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন ব'ললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!' আর একজন বল্লে, কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি।' আর একজন বল্লে, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।'

"যে লোকটি বল্লে 'আমরা মারা গেলুম, দে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে ব'ল্লে, 'এস, আমরা ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে ঈশ্বর স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব কর্ছেন। আর যে বল্লে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটা পর্য্যন্ত না কোটে।"

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়া গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিরা সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন।

## যষ্ঠ খণ্ড

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িমধ্যে

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে

[মণিলাল, তৈলোক্য বিশ্বাস, রামচাটুয্যে, বলরাম, নরেন্দ্র, রাখাল ] আজ জৈয়ন্ত-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। অমাবস্থা ও ফলহারিণী পূজা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সোমবার, ইংরাজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাক।

মাষ্টার পূর্ববিদন রবিবারে আসিয়াছেন। ঐ রাত্রে কাত্যায়ণী-পূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটনন্দিরে মা'র সন্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিতেছিলেন—

মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়ণী।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য মা, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, ঘাদশ গোপাল।
দশ মহাবিত্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা! নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত ঐ রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল। সোমবার সকালে বলরাম এবং আরো কয়েকটি ভক্ত আসিলেন।
ফলহারিণী পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে
আসিয়াছেন।

বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্থবন—গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বিসয়া আছেন। কাছে মাষ্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন! রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।

ত্রৈলোক্য সম্মুখ দিয়া মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। সঙ্গে অকুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, "ওরে ওঠ্ওঠ্।"

ঠাকুর বসিয়া আছেন। ত্রিলোক্য নমস্কার করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( ত্রৈলোক্যের প্রতি )—হ্যাগা, কাল যাত্রা হয় নাই ? ত্রৈলোক্য—হাঁ, যাত্রার তেমন স্ক্রিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা এইবার যা হ'য়েছে তা হ'য়েছে। দেখো যেন অশু-বার এরপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই বরাবর হওয়া ভাল।

ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে আদিলেন।

ঠাকুর—রাম! ত্রৈলোক্যকে বললুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরপ আর নাহয়। তা, এ কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে ?

রাম চাটুয্যে—মহাশয়, তা আর কি হয়েছে ! বেশই বলেছেন। থেমন নিয়ম আছে, সেই রকমই ত বরাবর হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বলরামের প্রতি )—ওগো, আজ তুমি এখানে খেও। আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক বলিতে লাগিলেন। রাখাল, বলরাম, মাষ্টার, রামলাল, এবং আরও হু একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন।

[ হাজরার উপর রাগ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে সশ্বর দর্শন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্ম অত ভাবো ? গাড়ী ক'রে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি এমন সময় পথে মহা ভাবনা হলো। বললুম 'মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের অন্ম আমি অত ভাবি কেন ; দে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের জন্ম চিন্তা করছ কেন ? এই কথা বল্তে বল্তে একেবারে দেখালে যে তিনিই মানুষ হ'য়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন ক'রে যখন সমাধি একট ভাঙ্গলো, হাজরার উপর রাগ কর্তে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ ক'রে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন ক'রে ?

### [ নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা ]

"আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেক্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো। দেখলুম, দেহ-বৃদ্ধি নাই। একটু বৃকে হাত দিতেই বাহাশৃন্ত হয়ে গেল। তুঁশ হ'লে বলে উঠলো, ওগো, তুমি আমার কি কর্লে ? আমার যে মা বাপ আছে! যহু মল্লিকের বাড়িতেও ঠিক ঐ রকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্ত ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, প্রাণ আটুপাটু কর্তে লাগলো। তখন ভোলানাথকে বললুম, হাঁগো, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বোলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্ত এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে।

 <sup>\*৺</sup>ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়িরমূহুরী, পরে খাজাঞ্জী হইয়াছিলেন।

সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্তথী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্তথী লোক দেখলে তর্বে তার মন ঠাণ্ডা হয়'। এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হলো। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখবো ব'লে ব'সে ব'সে কাঁদতুম।"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# পূর্ব্বকথা—শ্রীৱামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণ—উঃ, কি অবস্থাই গেছে! প্রথম যখন এই অবস্থা হলো, দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত, বল্তে পারি না। সকলে বললে, পাগল হলো। তাই ত, এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা;—প্রথম চিন্তা হলো, পরিবারও এইরূপ থাক্বে, খাবে দাবে। শ্বন্ডরবাড়ি গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্ত্তন। নফর, দিগস্বর বাঁড়ুয্যের বাপ, এরা এলো। খুব সংকীর্ত্তন। এক একবার ভাবতুম, কি হবে। আবার বলতুম মা, দেশের জমীদার যদি আদর করে, তা হ'লে বুঝবো সত্য। তারাও সেধে এসে কথা কইতো।

[ পূর্ব্বকথা—স্থন্দরীপূজা ও কুমারীপূজা—রামলীলা দর্শন—
গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন—শিওরে রাখাল-ভোজন—
জানবাজারে মপুরের সঙ্গে বাস ]

"কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্ততেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। স্থন্দরী পূজা কল্লুম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লুম।

"রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সী 🥶

রাম, লক্ষ্মণ, হহুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগ্লুম।

"কুমারীদের এনে তখন পূজা কতুক। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা।

"একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন প'রে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশু।। দপ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূত্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।

"আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে— আনেক লোকের ভীড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকুষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

"শিওড়ে রাথাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জল পান দিলুম! দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাথাল। তাদের জলপান থেকে আবার থেতে লাগলুম!

"প্রায় হু'শ থাক্তো না। সোজা বাবু জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে দিন কতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ির মেয়েরা আদবেই লজ্জা করত না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে—বাবুর মেয়েকে জামাই এর কাছে শোয়াতে যেতুম।

"এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রতো। আমি দেখে স্থির থাক্তে পারতুম না। একবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।"

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর

বললেন, "আমি একজন কীর্ত্তনীয়াকে মেয়ে কীর্ত্তনীর চঙ সব দেখিয়ে-ছিলুম। সে বল্লে 'আপনার এ সব ঠিক ঠিক। আপনি এ সব জান্লেন কেমন করে।'

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে কীর্ত্তনীয়ার চঙ দেখাইতেছেন। কেহই হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে ঠাকুর 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু'

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার গায় ! শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ( পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী ) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন। মণিলাল এক একটি কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের অর্জনিদ্রা অর্জ্জাগরণ স্বস্থা। এক একবার উত্তর দিতেছেন।

মণিলাল—শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন। বলেন বেশ অবস্থা।

ঠাকুর তথনও শুইয়া—চক্ষে যেন নিজা আছে। জিজ্ঞাস। করিতেছেন, হাজরাকে ওরা কি বলে ? ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। মণি-লালকে ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা তার কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ি ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কি না। মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা ভক্তির কারণ কি ? ভবনাথ এ সব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয় ?"

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জান ? মাসুষ সব দেখতে এক রকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে এক রকম। ঈশ্বর জান্বার ইচ্ছা তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।

[ গুরুকুপায় মুক্তি ও স্বরূপদর্শন—ঠাকুরের অভয়দান ] এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কুপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পডেছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। তারাও ঘাস খায় বাঘের ছানাও ঘাস খায়। ভারাও 'ভ্যা ভ্যা' করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড হলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পডল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক। তথন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও 'ভ্যা ভ্যা' করতে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ—ঠিক আমার মত দেখ। আর এই নে খানিকটা মাংস—এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না—'ভ্যা ভ্যা' করছিল। রক্তের আম্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নৃতন বাঘটা বললে, 'এখন বুঝিছিস্, আমিও যা তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয় i'

"তাই গুরুর রূপা হলে আর কোন ভয় নাই! তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

"একটু সাধন করভোই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ, কোনটা অসং। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য।

[ কপট সাধনাও ভাল—জীবন্মুক্ত সংসারে থাকতে পারে ]

"এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ জান্তে পেরে তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এলো। এদিকে জেলেটা থানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায় একটি সাধু ভত্মমাথা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হ'ল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এলো। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগলো। জেলেটা ভাবলে কি আশ্চর্য্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হ'লে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

"কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্ত হলো। সত্য সাধন হলে ত কথাই নাই। কোন্টা সৎ কোনটা অসৎ বুঝতে পারবে। ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য।"

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য ? জেলেটি ত সংসার ত্যাগ করে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে ? তাদের কি ত্যাপ করতে হবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক-কুপাসিকু—অমনি রলিতেছেন—"যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিস্তু যথন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে ? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কুপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবনুক্ত হয়ে থাকা যায়।"

এই বলিয়া ঠাকুর জ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীৱামকৃষ্ণ ও নিৱাকারবাদ

মণিলাল ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—আফিক করবার সময় তাঁকে কোন-খানে ধ্যান ক'র্বো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হৃদয় ত বেশ ডক্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান কোরো।
[ বিশ্বাসই সব—হলধারীর নিরাকারে বিশ্বাস—শভুর বিশ্বাস ]

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"কুবীর বোল্তো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিশ্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!"

"হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাক্তো। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হ'ল। সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারে বিশ্বাস কর। কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

[ পূর্ব্বকথা-প্রথম উন্মাদ-স্বৈশ্বর কর্ত্তা না কাকতালীয় ]

"শস্তু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আস্তো। কেউ বলেছিল, 'অত রাস্তা, কেন গাড়ী ক'রে আস না, বিপদ হতে পারে।' তথন শস্তু মুখ লাল ক'রে ব'লে উঠেছিল, 'কি, তাঁর নাম ক'রে দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজা—দাসী ভগবতীর সহিত কথা ৮১ বেরিয়েছি, আবার বিপদ; বিশ্বাসেতেই সব হয়! আমি বল্তুম, অমুককে যদি দেখি, ভবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্জি যদি আমার সঙ্গেকথা কয়! তা যেটা মনে করতুম, দেইটেই মিলে যেত!"

মাষ্টার ইংরাজী ত্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল বেলার স্থপন মিলিয়া যায় (Coincidence of dreams with actual events) এটি কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, একথা পড়িয়াছিলেন (Chapter on Fallacies)। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ—

মাষ্টার—আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে ?

এীরামকৃষ্ণ—না, সে সময় সব মিল্তো। সে সময় তাঁর নাম ক'রে
যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত! (মণিলালকে) তবে কি জান,
সরল উদার না হ'লে এ বিশ্বাস হয় না।

"হাড়পেকে, কোটরচোথ, ট্যার। এ রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। 'দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কাল বিড়াল কি ক'র্ব মুই।' (সকলের হাস্তা)।

[ ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্বধর্ম ]

সন্ধ্যা ছইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল প্রভৃতি চলিয়া যাবার পর তু'একজন ভক্ত এখনও আছেন। ঘর নিস্তর। ধুনার গন্ধ। ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট। মা'র চিন্তা করিতেছেন! মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দ্র হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়িতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দ্য়ার সাগর, পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরাণো কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন ত বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার কর্লি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস ত ?

ভগবতী ( ঈষৎ হাসিয়া )—তা' আর কি ক'রে বোল্বো ! শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশী, বৃন্দাবন,—এ সব হয়েছে !

ভগবতী (ঈষৎ সঞ্চুচিত হইয়া)—তা আর কি ক'রে বোল্বো ? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বলিস কি রে ? ভগবতী—হাঁ, নাম লেখা আছে, "গ্রীমতী ভগবতী দাসী।" শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া)—বেশ বেশ।

এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

রশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল—এখনও আছে! হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রন্থ হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল, গঙ্গাজল লইয়া সে স্থান ধুইতে লাগিলেন।

ছু' একটি ভক্ত বাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহারা অবাক্ ও ন্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্দৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়াকরুণানাখা স্বরে বলিতেছেন—"তোরা অমনি প্রণাম করবি।" এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, "একটু গান শোন্।" তাহাকে গান শুনাইতেছেন—

- (১)—মজলো আমার মন জমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
  শ্যামাপদ নীলকমলে,—কালীপদ নীলকমলে।
  চরণ কালো, জমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
  তায় পঞ্চত্ত্ব, প্রধান মন্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
  কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
  স্থুখ তুঃখ সমান হ'লো, আনন্দ-সাগর উথলে।
- (২)—শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়ি খান উড়্তেছিল।
  কুলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
  মায়াকান্নি হোলো ভারী, আর আমি উঠাতে নারি,
  দাবাস্ত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
  জ্ঞানমুগু গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
  মাথা নাই সে, আর কি উড়ে, সঙ্গের হ'জন জয়ী হ'ল।
  ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেল্তে এসে লাগলো ধাঁধা,
  নরেশ্চন্দের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।
- (৩)—আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারো ঘরে।

  যা' চাবি তাই বদে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপূরে॥

  পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে।

  কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ ছয়ারে॥

## সপ্তম খণ্ড

## দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্ধাদ কথা

[ পূর্ব্বকথা—দেবেন্দ্র ঠাকুর, দীন মুখুয্যে ও কুমার সিং ]

আজও অমাবস্থা মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়িতে আছেন। রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশী হয়, আজ মঙ্গলবার বলিয়া বেশী লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। হাজরাও আছেন। ঠাকুরের ঘরের সামনে বারান্দায় আসন করিয়াছেন। মাষ্টার গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন।

সোমবার রাত্রে মা কালীর নাট-মন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা হইরাছিল। ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনিয়াছিলেন। এই যাত্রা রবিবার রাত্রে হইবার কথাছিল, কিন্তু হয় নাই বলিয়া সোমবারে হইয়াছে।

মধ্যাক্তে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোনাদ অবস্থা আবার বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) — কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে খেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এ ডেদেয়ে, কোন বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে ব'সতুম, মুখে কোন কথা নাই। বাড়ির লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নাই। আলমবাজারে

রাম চাটুয্যের বাড়ি যেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে যেতুম। তাদের বাড়ি খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগ্তো না; কেমন আষ্টে গন্ধ!

"একদিন ধরে বসলুম, 'দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব। সেজোবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখ্বো, আমায় লয়ে যাবে ? সেজোবাবু—তার আবার ভারী অভিমান সে সেধে লোকের বাড়ি যাবে ? এগু পেছু ক'র্তে লাগলো। তারপর বল্লে, 'হাঁ, দেবেন্দ্র আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব।'

"একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুয্যে ব'লে একটি ভাল লোক আছে—ভক্ত। সেজোবাবুকে ধ'রলুম দীন মুখুয্যের বাড়ি যাব। সেজোবাবু কি করে, গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ী ক'রে এক বড় মামুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা ব'লে উঠ্লো, ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বল্লে, বাবা! তোমার কথা আর শুনবো না। আমি হাসতে লাগলুম।

"কি অবস্থাই গেছে! কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমার নিমন্ত্রণ করলে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বস্লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে; যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা ব'সতে গেলুম। ভাবলুম অত খবরে কাজ কি। তার পর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না ব'ল্তে ব'ল্তে আমি আগে খেতে লাগলুম। সাধুরা কেউ কেউ বল্তে লাগ্লো শুনতে পেলুম, 'আরে এ কেয়া রে!'

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হাজৱার সঙ্গে কথা—গুকুশিষ্য সংবাদ

্বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সিঁড়ি, তাহার উপর বিসিয়া আছেন। রাখাল হাজর। ও মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। হাজরার ভাব 'সোহহং'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—হাঁ সব গোল মেটে;—তিনিই আন্তিক, তিনিই নান্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ; তিনিই সৎ তিনিই অসৎ; জাগা, ঘুম এ সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এসব অবস্থার পার।

"একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হ'য়েছিল। ছেলেটিকে পুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হ'লো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ কর্ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অমুখ।ছেলে যায় যায়। বাড়িতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরো ছঃখ করতে লাগ্লো যে, এমন ছেলেটি গেল এঁর চক্ষে একটু জল পর্যান্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন ক'রে বললে, কেন কাঁদছি না জান ? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হ'ল বিচ্চা ধর্ম্ম উপার্জন করলে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; এখন ভাবছি যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।' জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।

"ঈশ্বরই কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে।"

হাজরা—কিন্তু বোঝা বড় শক্ত। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হ'ল। সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়েছিল। কখন মাটির ভিতরে পোঁতে, কখন জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছেঁকা দেয় ? এই রকম ক'রে চৈতত্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ হ'ল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে আর ঈশরের ইচ্ছাতে মারাও গেল!

[Problem of Evil and Immortality of the Soul]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার যা কর্মা, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহ-ত্যাগ হ'ল। কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাথে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরো অন্ত জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তথন কবিরাজ বোতলটি লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙ্গে, ভিতরের মকরধ্বজ রেথে দেয়। তথন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? তেমনি লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেল্লে, কিন্তু হয় ত তার জিনিস তৈয়ার হ'য়ে গিছলো। ভগবান লাভের পর শরীর থাক্লেই বা কি আর গেলেই বা কি?

### [ সাধু ও অবতারের প্রভেদ ]

"ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার।
স্বাকিশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছলো। কথন
দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চল্ছে যেন পিঁপড়ের মত, কখন বা সড়াৎ
সড়াৎ ক'রে ? বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়।
কখন মাছের মত গতি। যার হয়, সেই জানে। জগৎ ভূল হ'য়ে
যায়। মন্টা একটু নাম্লে বলি, মা! আমায় ভাল কর, আমি
কথা কব।

"ঈশ্বরকোটী ( অবতারাদি ) না হ'লে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়,—কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হ'য়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য।"

মাষ্টার ( স্বগতঃ )— ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি ? হাজরা—ঈশ্বরকে ভুষ্ট কর্তে পার্লেই হলো। অবতার থাকুন স্মার না থাকুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরে রেজেষ্টারীর বড় অফিস, সেখানে রেজেষ্টারী ক'রতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।

### [ গুরুশিয়া সংবাদ—শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত ]

আজ মঙ্গলবার অমাবস্তা। সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে, ভরাধাকান্তের মন্দিরে ও ভবতারিণীর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টাদির মঙ্গল বাজনা হইতেছে। আরতি সমাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় আধার, কেবল ঠাকুরবাড়িতে স্থানে স্থানে দীপ জ্লিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে আকাশের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অমাবস্তা, ঠাকুর সহজেই ভাবময়; আজ ভাব ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মার নাম করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, ঘরের ভিতর বড় গরম। তাই বারান্দায় আসিয়াছেন। একজন ভক্ত একটি মছলন্দের মাতুর দিয়াছেন। সেইটি বারান্দায় পাতা হইল। ঠাকুরের অহনিশি-মা'র চিন্তা; শুইয়া শুইয়া মণির সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, **ঈশ্বরকে দর্শন** করা যায়! অমুকের দর্শন হ'য়েছে, কিন্তু কারুকে বোলো না। আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার, ভাল লাগে ?

মণি—আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। ভবে একটু একটু বুঝছি যে, তিনিই এ সব সাকার হ'য়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, আমায় বেলঘোরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবে ? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হ'বে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া কর্ছে! তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।

"তাঁকে দর্শন করতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছ তালায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে; চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো।"

মণি—আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে হ'য়ে যাবে ? বাড়ির ভারিদিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—অমৃত বলে, একজন আগুন ক'রলে দশজন পোয়ায় ! আর একটি কথা, নিত্যে পোঁছে লীলায় থাকা ভাল।

মণি—আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্য।

প্রীরামকৃষ্ণ—না। লীলাও সত্য। আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে। নিজে ব'লতে নাই, অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস্। ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ?

নরেন্দ্র ভবনাথ—যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অকুগত। নরেন্দ্রকে গাড়ী করে এনো। কিছু খাবার আন্বে। এতে খুব ভাল হয়।

[জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা, Philosophy and Scepticism ]

"জ্ঞান ও ভক্তি হুইই পথ। ভক্তি-পথে একটু আচার বেশী ক'রতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নস্ট হয়ে যায়। বেশী আগুন জাল্লে কলা গাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে, পুড়ে যায়।

'জ্ঞানীর পথ বিচার পথ। বিচার ক'রতে ক'রতে নাস্তিকভাব হয় তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও ঈশ্বর চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজার শুকার বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে!"

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মন্তক রাখিয়) শুইয়া কথা কহিতেছেন। মাঝে মণিকে বলিতেছেন, আমার পাটা একটু কামড়াচ্ছে' একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।

তিনি সেই অহেতুকরুপাসিন্ধু গুরুদেবের **শ্রীপাদপদ্ম সেবা** করিতে করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন।

## অফ্টম খণ্ড

## দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পরিচ্ছেদ

# দক্ষিণেশ্বরে দশহুরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা প্রসঙ্গে

[ রাথাল, অধর, মাষ্টার, রাথালের বাগ, বাপের শ্বন্ডর প্রভৃতি ]

আজ দশহরা, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী, শুক্রবার ১৫ই জুন, ১৮৮৩। ভক্তেরা শ্রীরামকুফকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে আসিয়াছেন। অধর, মাষ্টার দশহরা উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন।

রাখালের বাপ ও তাঁহার বাপের শ্বন্ধর আসিয়াছেন। বাপ দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নাম শ্বন্ধর অনেকদিন হইতে শুনিয়াছেন। তিনি সাধক লোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক একবার দেখিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

শ্বন্তর—মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—কেন হবে না ? পাঁকাল মাছের মত থাকো। সে পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুস্কির মত থাকো। সে ঘরকরার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ভ্রম্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে

রোগ সারবে ? আচার তেঁতুল মনে কর্লে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে জ্বীলোক আচার তেঁতুলের মত। আর বিষয়ভৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ঐটি জলের জালা। এ ভৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোন্তা ফেলে মারবো; ওদিকে যাবি, কাঁটা ফেলে মারবো; এদিকে যাবি, জুতো ফেলে মারবো।' আর নির্জ্জন না হলে ভগবান্ চিন্তা হয় না। গোনা গলিয়ে গয়না গোড়বো, তা' যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তা'হলে সোনা গলান কেমন ক'রে হয় ? চাল কাঁড়ছো একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক একবার চাল হাতে করে তুলে দেখুতে হয়, কেমন সাফ হলো। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয় ?

[ উপায়—তীব্রবৈরাগ্যঃ পূর্বেকথা—গঙ্গাপ্রসাদের সহিত দেখা ]

একজন ভক্ত—মহাশয়, এখন উপায় কি ?

শীরামকৃষ্ণ—আছে। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, ত'হলে হয়। যা মিথ্যা বলে জান্ছি, রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে কর্লে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি রোক্ কললুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস'! আমি ত পাতি-হাঁস নই—রাজহাঁস! ছয় খাব।

"কিছুদিন নির্জ্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই। সোনা হলে তার পরে যেখানেই থাক। নির্জ্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয়, তা হলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রতি) তাই ত ছোকরাদের থাক্তে বলি। কেন না, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাক্তে পারবে।"

[ পাপপুণ্য—সংসার ব্যধির মহৌষধি সন্ন্যাস ]

একজন ভক্ত—ঈশ্বর যদি সবই কর্ছেন, তবে ভাল মন্দ, পাপপুণ্য এ সব বলে কেন ? পাপও তা'হলে তাঁর ইচ্ছা ?

রাখালের বাপের শুগুর—ভাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝবো ? "Thou Great First Cause least understood"—Pope,

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাপপুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ ছুর্গন্ধ সব রকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর স্টিই এই রকম; ভাল মন্দ, সৎ অসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আমগাছ, কোনটা কাঁঠালগাছ, কোনটা আমড়াগাছ। দেখ না, ছুই লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা ছুর্দান্ত, সে তালুকে একটা ছুই লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়।

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সয়ৢৢৢাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সয়ৢৢৢাসের সময়য়। কামিনী ও কাঞ্চন এই ছটি বিল্ল। মেয়ে মায়ুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়! কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝাতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি।

<sup>\*&</sup>quot;Except ye be born again ye can not enter into the Kingdom of Heaven": Christ,

কেল্লার ভিতর গাড়ী পৌছুলে দেখতে পেলুম কত নীচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না! কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! (সকলে নিস্তন্ধ)।

"সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা'নয়। আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।"

মাষ্টার — আমার পাতের কাছে বেড়াল ফুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন! একবার মার্লেই বা, তাতে দোষ কি ? সংসারী ফোঁস করবে! বিঘ ঢালা উচিৎ নয়। কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শক্রদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ম ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হ'লে শক্ররা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর কোঁসের দরকার নাই।

একজন ভক্ত—মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি। কটা লোক ওরকম হতে পারে ? কৈ! দেখতে তো পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন হবে না ? ওদেশে শুনেছি, একজন ডেপুটি, খুব লোক—প্রতাপ সিং; দান ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। আমাকে ল'তে পাঠিয়েছিল। এই রকম লোক আছে বৈ কি।

### দ্বিভায় পরিচ্ছেদ

সাধনার প্রেষ্টেজন—গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ব্যাসের বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধন দড় দরকার। তবে হবে না কেন ? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তা হলে আর বেশী খাট্তে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

"ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে, কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর! এখন কি হবে। ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা, তোদের পার ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে ! গোপীদের কাছে হুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বললেন, ঠাকুর পারের কি হলো! ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল হুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বল্তে না বল্তে জল হুধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক্; ভাবতে লাগলো, উনি এইমাত্র এত খেলেন; আবার বল্ছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি ?'

"এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ; তিনি খেয়েছেন।

"শক্ষরাচার্য্য এদিকে ব্রহ্মজানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদ-বৃদ্ধিও
ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভাঁড় লয়ে আসছে,
উনি গঙ্গাস্থান করে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে।
বলে উঠ্লেন, 'এই তুই আমায় ছুঁলি!' চণ্ডাল-বল্লে, 'ঠাকুর, তুমিও
আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা,
তিনি শরীর ন'ন, পঞ্ভূত ন'ন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ন'ন। তথন শক্ষরের
ভান হয়ে গেল।

**"জড়ভরত** রাজা রহুগণের পান্ধী বহিতে বহিতে যখন আত্মজা**নের** 

কথা বল্তে লাগলো, রাজা পান্ধী থেকে নীচে এসে বল্লে, তুমি কে গো! জড়ভরত বল্লেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব;—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ]

"আমিই সেই' 'আমি শুদ্ধ আত্মা', এটি জ্ঞানীদের মত। তত্তেরা বলে, এ সব তগবানের ঐশ্বর্যা। ঐশ্বর্যা না থাক্লে ধনীকে কে জান্তে পার্তো? তবে সাধকের তক্তি দেখে তিনি যথন বলবেন, 'আমি যা, তুইও তা' তথন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমিও যা আমিও তা' লোকে পাগল বল্বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুই হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস্, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা!' তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে, 'আমি সেই' সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের কি জল হয়?

"কথাটা এই; মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ! যোগী মনের বশ নয়।

"মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুন্তুক হয়। এই কুন্তুক ভক্তি-যোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী', 'নিতাই আমার মাতা হাতী' এই বল্তে বল্তে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বল্তে পারে না, কেবল 'হাতী 'হাতী', তারপর শুধু 'হা!' ভাবে বায়ু স্থির হয়; কুন্তুক হয়।

"একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বল্লে, 'ওগো, অমুক নেই; মারা গেছে ' যে ঝাঁট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, আহা, তাইতো গা লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল!' এদিকে বাঁটাও চল্ছে। আর যদি আপনার লোক হয়, তা হলে বাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর 'এঁা।' বলে বসে পড়ে। তথন বায়ু স্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিস্তা কর্তে পারে না! মেয়েদের ভিতর দেখ নাই? যদি কেউ অবাক্ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্ত মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানে বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক্, হাঁ করে থাকে।

[ জ্ঞানীর লক্ষণ—সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ]

"সোহহং সোহহং করলেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা। এঁরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।

"আর, সকায়ের এক অবস্থা নয়। জীর চার প্রকার বলেছে,—
বদ্ধ জীব, মূমুক্ষ জীব, মুক্ত জীব, নিত্য জীব। সকলকেই যে সাধন
করতে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক
সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহলাদ।
হোমা পাথি আকাশে থাকে। ডিম পাড়লে ডিম পড়তে থাকে।
পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে থাকে।
এখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে পাখা ওঠে। যখন পৃথিবীর কাছে
এসে পড়ে, পাখিটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে যে, মাটিতে
লাগলে চুরমার হয়ে যাব। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড়
দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা!

"প্রহলাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বরলাভ—যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তার পরে ফুল। (রাখালের
বাপের দিকে চাহিয়া) নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায় সে তাই হয়,
আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলা গাছই হয়!
২য়—৭

#### [ শক্তিবিশেষ ও বিভাসাগর—শুধু পাণ্ডিত্য ]

"তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোন খানে একটা প্রদীপ জলছে, কোনখানে একটা মশাল জলছে। বিভাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়! যখন বল্লুম শক্তিবিশেষ, তথন বিভাসাগর বল্লে, মহাশয়, তবে কি তিনি করুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? আমি অমনি বল্লুম, তা দিয়েছেন বই কি। শক্তি কম বেশী না হ'লে তোমার নাম এত হ'বে কেন ? তোমার বিভা, তোমার দয়া এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো ছটো শিং বেরোয় নাই! বিভাসাগরের এত বিভা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেল্লে, তিনি কি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ? কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে; রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তথন চুনো পুটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়,—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রেমশঃ ভিতরের চুনোপুটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে ?"

#### নবম খণ্ড

## ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে প্রথম পরিচ্ছেদ

# পাণ্ডত ও সাধুর প্রভেদ—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি

আজ বুধবার, ভাদেমাসের কৃষ্ণাদশমী তিথি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ থ্রীষ্টাব্দ। বুধবারে ভক্তসমাগম কম, কেন না সকলেরই কাজ কর্ম্ম আছে। ভক্তেরা প্রায় রবিবারে অবসর হইলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। মাষ্টার বেলা দেড়টার সময় ছুটি পাইয়াছেন, তিনটার সময় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। এ সময় রাখাল, লাটু ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন। আজ ছুই ঘন্টা প্রের কিশোরী আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নরেন্দ্রের কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—হাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ? (সহাস্থে) নরেন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালী বরে যান; যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীবরে যাবেন না।

"এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ির লোকেরা বড় ব্যাজার। সে দিন এখানে এসেছিল, গাড়ী করে। স্থরেন্দ্র গাড়ীভাড়া দিছ্লো। তাই নরেন্দ্রের পিসী স্থরেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করতে গিছলো।"

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কহিতে কহিতে গাত্রোখান করিলেন। কথা কহিতে কহিতে উত্তর-পূর্বে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে হাজরা, কিশোরী, রাখালাদি ভক্তেরা আছেন। অপরাহু হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁগা, তুমি আজ যে বড় এলে ? স্কুল নাই ?

১০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে দেপ্টেম্বর

মাষ্টার—আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন এত সকাল গ

মাষ্টার—বিভাসাগর স্কুল দেখ তে এসেছিলেন। স্কুল বিভাসাগরের,
তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্ম ছটি দেওয়া হয়।

[ বিভাসাগর ও সত্য কথা—শ্রীমুখ-কথিতচরিতামৃত ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসাগর সত্য কথা কয় না কেন ?

"সত্যবচন পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান।' সত্যেতে থাক্লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিভাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে; কিন্তু এলো না।

"পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাত। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক আর করে এক। সাধুর কথা ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা। কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম তার উমের তোমার মত। আমায় বল্তো 'প্রেমী সাধু'। কাশীতে তাদের মঠ আছে; একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেল। মোহস্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, উপায় কি?' সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ কচ্ছিল, পাঠ শেষ হলে বল্তে লাগলো—'জলে বিফুঃ স্থলে বিফুঃ বিফুঃ পর্বতমন্তকে। স্বর্বম্ বিফুময়ম জগং।' সব শেষে বললে, শাস্তিঃ শাস্তিঃ প্রশাস্তিঃ।

[ কলিযুগে বেদমত চলে না—জ্ঞানমার্গ ]

"এক দিন গীতা পাঠ কর্লে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না! আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজোবাবু ছিল। সেজোবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায়, 'নারদীয় ভক্তি।"

মাষ্টার—ও সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হঁটা, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে। কি জান এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন ব'লেছিল, গায়ত্রীর পুরশ্চরণ ক'রবো। আমি বললুম কেন? কলিতে তম্বোক্ত মত। তন্ত্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না?

"বৈদিক কর্মা বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাদত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্তা পেয়ে যায়! তাদের রজঃ, তমঃ গুণ, জীব-হিংসা বিলাস এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে। শুণু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান খায়।

"একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচতো ঝড়েবৃষ্ঠিতে খ্ব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত।
আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বাদাই বিচার
করতো, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' মায়াতে নানারপ দেখাচ্ছে,
ভাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা
রং দেখা যায়;—বস্তুত কোন রং নাই।—তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বৈ আর
কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে, নানা বস্তু দেখাচছে। পাছে
মায়া হয়, আসক্তি হয়, ভাই কোন জিনিস একবার বৈ আর দেখবে না।
স্থানের সময় পাখি উড়ছে দেখে বিচার করতো। ছজনে বাছে যেতুম।
মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ
জিজ্ঞাসা করলে; ব্যাকরণ জানে। ব্যাঞ্জনবর্ণের কথা হলো। তিন দিন
এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে শানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার
ব্যহ্মদর্শন হয়, তার ঐ শব্দ শুনে সমাধি হয়।"

#### দ্বিতীয় পরিচেছদ

# দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। সেই বালকের স্থায় চলন! মুখে এক একবার হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! কোমরে কাপড় নাই; দিগম্বর; চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে! ঠাকুর ছোট খাটটিতে আবার বসিলেন। আবার সেই মনোমুগ্ধকরী কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—স্থাঙটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম। বিহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। বাজিকর এসে কত বাজি করে; আমের চারা, আম পর্য্যন্ত হলো। কিন্তু এ সব বাজি। বাজিকরই সত্য।

মণি—জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্চে সব
ঠিক দেখছি না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই
তো জগত দেখছি; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে ?

ঠাকুর—আর এক রকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না, বোধ হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে ? ভিতরে বিকার।

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, বিকার ও তাহার ধ্যন্তরি—
 এ কি বিকার শঙ্করী! কুপা চরণতরী পেলে ধ্রন্তরি। [ 88 পৃষ্ঠা
 "বিকার বৈ কি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। কি লয়ে
যে কোঁদল করে, তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক,
ভোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল!"

মণি—কিশোরীকে বলোছলাম, থালি বাক্সের ভিতর কিছুই নাই—
অথচ ছুইজনে টানাটানি কর্ছে—টাকা আছে বলে!

## [ দেহধারণ-ব্যাধি—"To be or not to be"; সংসার মজার কৃটি ]

"আচ্ছা, দেহটাই তো যত অনর্থের কারণ। ঐ সব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে, খোলস ছাড়লে বাঁচি।" [ ঠাকুর কালীঘরে যাইতেছেন।

ঠাকুর—কেন ? এই সংসার ধোকার টাটী, আবার মজার কৃটিও বলেছে। দেহ থাক্লেই বা। সংসার মজার কৃটি'ত হতে পারে।

মণি—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায় ?

ঠাকুর—হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মণিও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নীচের চাতালের উপর নিরাসনে মা কালীকে সম্মুখে করিয়া বসিয়াছেন। প্রণে কেবল লাল পেড়ে কাপড়খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাঁধে। প্রসাহদেশে নাটমন্দিরের একটি স্তম্ভ। কাছে মণি বসিয়া আছেন।

মণি—তাই যদি হ'লো; তা হলে দেহ ধারণের কি দরকার ? এ তো দেখছি, কভকঁগুলো কর্মভোগ করবার জন্ম দেহ। কি করছে কে জানে! মাঝে আমরা মারা যাই।

ঠাকুর—ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়। মণি—তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে ?

[ সচ্চিদানন্দ গুরু- গুরুর কুপায় মুক্তি ]

ঠাকুর—অষ্ট বন্ধন নয় অষ্টপাশ। তা থাক্লেই বা। তাঁর কুপা হলে এক মূহূর্ত্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না। ভেলকীবাজি করে, দেখেছ ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার ১০৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে ছুইএকবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহুর্ত্তে খুলে যায়।

[ কেশব সেনের পরিবর্ত্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ]

"আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলালো কেন, বল দেখি ? এখানে কিন্তু খুব আস্তো। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে। একদিন বললুম, সাধুদের ও রকম করে নমস্কার করতে নাই। একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে। হরীশ বেশ বলে, 'এখান থেকে সব চেক্ পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে'।" ( ঠাকুরের হাস্থা)।

ি মণি অবাক্ হইয়া এই সকল কথা ভানিতেছেন। বুঝিলেন, গুরু-রূপে সচিচদাননদ চেক পাশ করেন।

[ পূর্ব্বকথা, আঙটাবাবার উপদেশ— ভাঁকে জানা যায় না ]

ঠাকুর—বিচার কোরো না। তাঁকে জান্তে কে পারবে ? স্থাঙটা বলতো শুনে রেখেছি, তাঁরি এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড।

"হাজরার বড় বিচারবৃদ্ধি সে হিসাব করে, এতখানি জগৎ হলো, এতখানি বাকি রইল। তার হিসাব শুনে আমার মাথা টন্ টন্ করে। আমি জানি, আমি কিছুই জানি না। কখনও তাঁকে ভাবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর আমি কি বুঝবো ?"

মণি—আজা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায় ? যার যেমন বুদ্ধি সেইটুকু
নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেছি। আপনি যেমন বলেন,
একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছলো, তার এক দানায় পেট
ভরলো বলে মনে করে—এইবারে সব পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব।

# [ ঈশ্বরকে কি জানা যায় ? উপায়—শরণাগতি ]

ঠাকুর—তাঁকে কে জানবে ? আমি জানবার চেষ্টাও করি না! আমি কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছানার স্বভাব। বিড়াল্টা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্যা, সে জানে না! জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি ? চাকরাণীর ছেলেও জ্ঞানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, 'আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে!' আমারও সন্তানভাব।

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বলো ?

তিনি অবাক হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। বুঝি ভাবিতেছেন— ঠাকুরের হাদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! মা কি দেহধারণ করে এসেছেন গ জীবের মঙ্গলের জন্ম গ

## দশ্ম খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও কমলকুটীরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# কেশবের বাটীর সম্মুখে—পশ্যতি তব পন্থানম্

[কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মা, রাথাল, মাষ্টার ] কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার। আজ একটি ভক্ত কমলকুটীরের (Lily Cottage) ফটকের পূর্ব্বধারের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছেন। কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন অপেক্ষা করিতেছেন।

কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ি, ব্রাহ্ম ভক্তেরা অনেকে বাস করেন। কমলকুটীরে কেশব থাকেন। তাঁহার পীড়া বাড়িয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এবার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন! আজ তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি দ্ফিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে আসিতেছেন। তাই ভক্তটি চাহিয়া আছেন, কখন আসেন।

কমলকুটীর সার্কার রোডের পশ্চিম ধারে। তাই রাস্তাতেই ভক্তটি বেড়াইতেছিলেন। বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। কত লোকজন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন।

রাস্তার পূর্ব্বধারে ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখানে কেশবের সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন। রাস্তা হইতে স্কুলের ভিতর অনেকটা দেখা যায়। উহার উত্তরে একটি বড় বাগান বাড়িতে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক থাকেন। ভক্তটি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিভেছেন যে. তাঁহাদের বাড়িতে কোন বিপদ হইয়াছে। ক্রমে কালপ্রিচ্ছদ্ধারী কোচম্যান ও সহিস মৃতদেহের গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। দেডঘণ্টা তুই ঘণ্টা ঐ সকল আয়োজন হইতেছে।

এই মর্ত্তধাম ছাডিয়া কে চলিয়া গিয়াছে—তাই আয়োজন। ভক্তটি ভাবিতেছেন, কোথায় ? দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যায় ? উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে। ভক্তটি এক একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে লাটু ও আর ছু একটি ভক্ত। আর মাষ্টার ও রাখাল আসিয়াছেন।

কেশবের বাডির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারান্দায় একখানি ভক্তাপোষ পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বদান হইল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঐারামকৃষ্ণ সমাধিস্থ—ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা

ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্ম অধৈর্য্য হইয়াছেন। কেশবের শিয়োরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একট এই বিশ্রাম কর্ছেন, এইবার একটু পরে আস্ছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্টেরা ও বাড়ির লোকেরা এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকুষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি)—ই্যাগা! তাঁর আসবার কি দরকার ? আমিই ভিতরে যাই না কেন ?

১০৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর

প্রসন্ন ( বিনীতভাবে )—আজে, আর একটু পরে তিনি আসছেন। ঠাকুর—যাও; তোমরাই অমন কোর্ছ! আমিই ভিতরে যাই! প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন!

প্রসন্ন-তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাঁসেন কাঁদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন; হাঁসেন কাঁদেন এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্ত !

ঠাকুর সমাধিত ! শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙ্গের বনাতের গ্রম জামা; জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ; দৃষ্টি স্থির। একে-বারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থায়। সমাধিভঙ্গ আর ইইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে! ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কণ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব—কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের আলো! ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল।

কোচের উপর বসিয়াই আবার বাহাশৃন্য, ভাবাবিষ্ট।

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন— "আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার ?

( রাখাল দৃষ্টে ) "রাখল, তুই এদেছিস্ ?

[ জগন্মতা দর্শন ও তাঁহার সহিত কথা—Immortality of the soul. ]

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বল্ছেন—

"এই যে মা এসেছো! আবার বারানদী কাপড় পড়ে কি দেখাও।
মা হাঙ্গাম কোরোনা! বোসো গো বোসো!"

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্ম-ভক্তেরা চতুর্দিকে আছেন। লাটু, রাথাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন—

"দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা ছাল আলাদা করা বড শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।"

#### [কেশবের প্রবেশ]

কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতে-ছেন। যাঁহার। তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁডাইতে পারিতেছেন না , দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কণ্টের পর কোচের সম্মুথে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামানস্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন!

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ--মানুষ লালা

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বল্ছেন, 'আমি এসেছি', 'আমি এসেছি'। এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামক্ষের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপনা আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামক্ষ্ণ—যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হ'লে এক চৈতন্য বোধ হয়।

"আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্ত, এই জীব-জগৎ এই চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

"তবে শক্তিবিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

"বিভাসাগর বলেছিল, 'তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি, দিয়েছেন ?' আমি বললুম, 'তা যদি না হতো, তা হলে এক জন লোক পঞ্চাশ জন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন ?'

''তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।

"জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা কর্তে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

"তার লক্ষণ কি ? যেখানে কার্য্য বেশী, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ।

"এই **আত্তাশ**ক্তি আর **পরব্রদ্ম** অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিংকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিংকে ছেডে মণিকে ভাববার যো নাই। সাপ আর তির্য্যগ্গতি! সাপকে ছেড়ে তির্য্যপ্রতি ভাববার যো নাই; আবার সাপের তির্যুগ্রতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।

[ ব্রাহ্মসমাজ ও মানুষে ঈগ্নর দর্শন—সিদ্ধ ও সাধকের প্রভেদ ]

"আতাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্ম ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বল্লে, তুমি ওদের জন্ম ব্যস্ত হয়ে বেড়াচছ, তা ঈশ্বকে ভাব্বে কখন ? (কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্ত)।

"তখন মহা চিন্তিত হলুম। বললুম, মা, একি হলো। হাজরা বলে, ওদের জন্ম ভাব কেন ? তার পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বললে, ভারতে # ঐ কথা আছে। সমাধিস্ত লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁডাবে ? তাই সত্তগী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম! ( সকলের হাস্থা )।

"হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেভি' 'নেভি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা তাঁকে লাভ করবার পর, অমুলোম বিলোম! ঘোল ছেড়ে মাথন পেয়ে, তখন বোধ হয়, 'বোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।' তখন ঠিক

<sup>\* &#</sup>x27;ভারত' অর্থাৎ'মহাভারত। ঐীযুক্ত ভোলানাথ তখন কালীবাড়ির মুহুরী। ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত শুনাইতেন। ৮দীননাথ খাজাঞ্জীর প্রলোকের পর ভোলানাথ কালীবাড়ির খাজাঞ্জী হইয়াছিলেন।

১১২ প্রাঞ্জারামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ ১৮৮৩ ২৮শে নভেম্বর বাধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন। কোনখানে বেশী প্রকাশ।

"ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আস্তে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হতো। বল্লে এলে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল। তখন সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো। আর ঘুরে আসতে হয় না। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আস্তে হয় না। সোজা এক দিক্ দিয়ে গেলেই হয়।

"লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। মাফুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মাকুষের মধ্যে সত্ত্তণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ — যাদের কামিনীকাঞ্চন ভোগ কর্বার একেবারে ইচ্ছা নাই। ( সকলে নিস্তর্ক)। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা'হলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে ? তাই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সত্ত্বণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গদরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে ?

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব—জগতের মা]

"যিনি ব্ৰহ্ম, তিনিই আতাশক্তি! যখন নিজ্ঞিয়, তখন তাঁকে ব্ৰহ্ম বিলি; পুরুষ বলি। যখন স্থাটি, স্থিতি, প্রালয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি; প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

"যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্ত)।

"যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার হুঃখ জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ ?"

কেশব ( সহাস্তে )—হাঁ বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন কর্ছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বাদা রক্ষা কর্ছেন। আর ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাক্তে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; অত শত জানে না।

কেশব—আজে হাঁ।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## পূর্ব্বকথা –ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বণনা

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্থে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্ যে, 'তুমি কেমন আছ' ইত্যাদি কথা আদে হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)—ব্রহ্মজ্ঞানীরা অতা মহিমা বর্ণন করে কেন? 'হে ঈশ্বর, তুমি চল্রু করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!' এ সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই ভারিফ করে। বাবুকে দেখ্তে চায় ক'জন। বাগান বড় না বাবু বড়।

"মদ খাওয়া হ'লে শুঁজির দোকানে কত মণ মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার ? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।

"নরেন্দ্রকে যথন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, 'তোর বাপের নাম কি ?' 'তোর বাপের কখানা বাড়ি ?'

## [ পূর্বকথা—বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি ও সেজোবাবু ]

**"কি জান ? মানু**ষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর করে ব'লে, ভাবে, ঈশ্বরও ্রশ্বর্য্যের আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করলে তিনি ্থুসি হবেন। শস্তু বলেছিল,—আর এখন এই আশীর্কাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্যা তাঁর পাদপল্লে দিয়ে মর্তে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য্য; তাঁকে তুমি কি দিবে ? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি!

"যথন বিফুঘরের গয়না চুরি গেল, তখন সেজো বাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখ্তে গেলাম। সেজোবাবু বললেন, 'দূর ঠাকুর! ভোমার কোন যোগাতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু কর্তে পার্লে না!' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির **ডেলা!** লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটীকতক টাকা চুরি গেল িকি না. এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন ? এ রকম কথা বল্তে নাই।'

"ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান ? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই সব চান।

[ ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ—ত্রিগুণাতীত ভক্ত ]

"যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনিই দেখে। তমোগুণী ভক্ত; সে দেখে, মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্তগৌ ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পুজা লোকে জান্তে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্পত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। ছুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

"আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।"

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## কেশব সঙ্গে কথা—ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্থে)—তোমার অস্থ হ'য়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনানার উপরে জল ধপাস্ ধপাস্ কর্ছে; আর তোলপাড় ক'বে দিছে। হয় ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো!

"কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ ক'রলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে; আর তোলপাড় করে।

"হয় কি জান ? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে; আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপুনাশ করে; তার পর অহং-বৃদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে!

"তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কন্ত্র থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আস্তে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন!" (সকলের হাস্ত)।

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[ পূর্ব্বকথা—ঠাকুরের পীড়া, রাম কবিরাজের চিকিৎসা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) হ্বন্ধ বোল্তো, এমন ভাবও দেখি নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খ্ব অসুখ। সরা সরা বাত্যে যাচিছ। মাথায় যেন তুলাথ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চল্ছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো। সে ভাখে, আমি ব'সে বিচার করছি। তখন সে বললে, 'একি পাগল। তু'খানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!'

(কেশবের প্রতি)—"তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা।' "সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

"শিশির পাবে ব'লে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্ত)। ফিরে ফির্তি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে!

[ কেশবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রন্দন ও সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানন ]

"তোমার অসুথ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যথন অসুথ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদ্তুম। বল্তুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তথন কল্কাতায় এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুথ ভাল হয়।"

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকুত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্ম ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বোলবো। "কিন্তু ত্ব তিন দিন একট হয়েছে।"

পুর্ব্বদিকের যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন. সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী তাসিয়াছেন।

সেই দারদেশ হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উমানাথ উচ্চৈঃশ্বরে বলিতেছেন 'মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।'

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন,—'মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে সারে।' ঠাকুর বলিতেছেন, "মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি হুঃখ দূর করবেন।" কেশবকে বলিতেছেন-

"বাড়ির ভিতরে অত থেকে। না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো ডুব বে ; ঈশ্বরীয় কথা হলে আরো ভাল থাক্বে।"

গন্তীর ভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বালকের স্থায় হাসিতেছেন। কেশবকে বলছেন, "দেখি, তোমার হাত দেখি।" ছেলেমাসুষের মত হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন। অবশেষে বলিতেছেন, "না, তোমার হাত হালকা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।" (সকলের হাস্তা)।

উমানাথ দারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,—"মা বলছেন, কেশবকে আশীর্কাদ করুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভীর স্বরে )—আমার কি সাধ্য! তিনি আশীর্কাদ করবেন। 'তোমার কর্মা তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

"ঈশ্বর তুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন তুই ভাই জমি বখরা করে; আর দড়ি মেপে বলে, 'এ দিক্টা আমার, ও দিক্টা ১১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর ভোমার'! ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, ভার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ দিক্টা আমার ও দিক্টা ভোমার!

"ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপর। মা কাঁদছে। বৈছ এসে বল্ছে, ভয় কি মা, আমি ভাল ক'রবো। বৈছ জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে!" (সকলেই নিশুর)।

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থানিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কণ্ঠ হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কণ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কণ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই ছার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## ব্রাক্ষসমাজ ও বেদোলিখিত দেবতা—গুরুগিরি নীচবুদ্ধি

[ অমৃত—কেশবের বড় ছেলে—দয়ানন্দ সরস্বতী ]
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মিষ্টমুথ করিয়া যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটি
কাছে আসিয়া বসিয়াছেন।

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি আশীর্কাদ করুন।
ও কি! মাথায় হাত দিয়া আশীর্কাদ করুন!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার আশীর্কাদ কর্তে নাই।" এই বলিয়া সহাস্থে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অমৃত (সহাস্থে)—আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলান।(সকলের হাস্থা)। ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অমৃত প্রভৃতির প্রতি )—'অসুখ ভাল হোক', এ সব কথা আমি ব'লতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও।

"ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর বাহির কর্ছে,—কখন কেশব আস্বে!' সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।

"দয়ানন্দ বাঙ্গলা ভাষাকে বল্তো—'গৌড়াগু ভাষা'।

"উনি বৃঝি হোম আর দেবতা মান্তেন না। তাই বলেছিল, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না ?"

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকুফ-কেশব হীনবৃদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, 'যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে।' আমারও স্বভাব এই ; আমি বলি—ইনি আরও কোটিগুণে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করবো।

"ইনি বড লোক। টাকা চায় যারা, তারাও মানে, আবার সাধুরাও মানে।"

ঠাকুর কিছু মিষ্টমুথ করিয়া এইবার গাড়ীতে উঠিবেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই 🕨 তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল ক'রে আলো দিতে হয়। আলোনা দিলে দারিজ হয়। এ রকম যেন আর না হয়। ঠাকুর ছ একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাড়ি যাত্রা করিলেন।

## একাদশ খণ্ড

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## ভক্তিযোগ, সমাধিতত্ব ও মহাপ্রভুৱ অবস্থা

রবিবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; অগ্রহায়ণ শুরাদশমী তিথি, বেলা প্রায় একটা তুইটা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট খাটটিতে বদিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরিকথা কহিতেছেন। অধর, মনোমোহন, ঠন্ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হরিশ ইত্যাদি অনেকে বিসয়া আছেন, হাজরাও তখন ঐখানে থাকেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)— চৈত্যদেবের তিনটি অবস্থা হ'ত—

- ১, বাহ্য দশা,—তখন সুল আর স্ক্রো তাঁর মন থাক্ত।
- ং, অর্দ্ধবাহ্য দশা,—তখন কারণ শরীরে কারণানন্দে মন গিয়েছে।
  - ৩, অন্তর্দশা,—তখন মহাকারণে মন লয় হ'তো।

"বেদাত্তের পঞ্চলোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে। স্থুলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। স্থাপনীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণ পঞ্চলোষের অতীত। মহাকারণে যখন মন লীন হ'ত তখন সমাধিস্থ।
—এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়-সমাধি।

ः "চৈত্ত্যদেবের যথন বাহ্য দশা হ'ত তথন নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর্তেন। অন্ধর্দ বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য কর্তেন। অন্ধর্দশায় সমাধিস্ত হ'তেন।"

মাষ্টার ( স্বগতঃ ) – ঠাকুর কি নিজে সমস্ত অবস্থা এইরূপে ইঙ্গিত করছেন ? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হ'তো!

শ্রীরামকুফ—চৈতন্য ভক্তির অবতার : জীবনকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হ'ল তো সবই হ'ল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই।

#### [হঠযোগ ও রাজযোগ ]

একজন ভক্ত--আজ্ঞা, হঠযোগ কিরূপ ?

<u> এরিমকুষ্ণ – হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়।</u> ভিতর প্রক্ষালন কর্বে ব'লে বাঁশের নলে গুহুদ্বার রক্ষা করে। লিঙ্গ দিয়ে ছধ ঘি টানে। জিহ্বা-সিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন ক'রে শুন্তে কখন কখন উঠে। ও সব বায়ুর কার্য্য। একজন বাজি দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ ক'রে দিয়েছিল। অমনি তার শরীর স্থির হ'য়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোন সূত্রে ভেঙ্গে গিয়েছিল! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈত্য হ'লো। চৈতক্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল,— লাগ্ভেন্ধি, লাগ ভেন্ধি! ( সকলের হাস্তা )। এ সব বায়ুর কার্য্য।

"হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না।

"হঠযোগ আর রাজ্যোগ। রাজ্যোগে মনের দ্বারা যোগ হয়— ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ঐ যোগই ভাল। হঠযোগ ভাল নয়: কলিতে অরগত প্রাণ!"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুরের তপস্থা—ঠাকুরের আত্মায়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার একপার্শে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন ? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া ঐখানে আসিয়া দাঁডাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো, এইখানে ব'সে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু কর্লেই কেউ ব'লবে, এই এই!

চকিত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখনও আসন ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সময় হয়েছে। পাথি ডিম ফুটোবার সময় না হ'লে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে। এই বলিয়া ঠাকুর মণির 'ঘর' আবার বলিয়া দিলেন।

"সকালেরই যে বেশী তপস্থা কর্তে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট কর্তে হ'য়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে প'ড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চ'লে যেত। কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।"

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় ছই বৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরাজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বল্তেন। কলেজে পড়া-শুনা করেছেন। বিবাহ করেছেন।

তিনি কেশব ও অন্যাম্য পণ্ডিতদের লেক্চার শুনিতে, ইংরাজী

দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাদেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাজী বা অন্থ ভাষার লেকচার তাঁহার আলুনি বোধ হইয়াছে। এখন কেবল ঠাকুরকে রাতদিন দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাদেন।

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সর্ব্বদা ভাবেন। ঠাকুর বলেছেন, 'সাধন কর্লেই ঈশ্বরকে দেখা যায়,' আরও বলেছেন, ঈশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু কল্লেই কেউ বল্বে, এই এই। তুমি একাদশী কোরো। তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। তা না হ'লে এত আসবে কেন ? কীর্ত্তনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম, ব্রজ-মগুলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের থুব উঁচু ঘর। আর হীরানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তবে ভাবটি কেমন মধুর। তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে।

> [ পূর্ব্বকথা—গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ—তুলসী কানন— সেজোবাবুর সেবা ]

"গোরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদা-চোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়।

"সাদা-চোখে গৌরাঙ্গের সাজোপান্ত সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে ভোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।

"কারুকে দেখলে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াই কেন জান; আত্মীয়-দের অনেক কাল পরে দেখ লে ঐরপ হয়।

"মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম মা! ভক্তদের জন্মে আমার প্রাণ যায়, তা'দের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে কর্তাম, তাই হ'ত। "পঞ্চবটীতে তুলসী কানন ক'রেছিলাম; জপ ধ্যান কর্বো ব'লে। বঁয়াকারির বেড়া দেবার জন্ম বড় ইচ্ছা হ'লো। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি বঁয়াকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুর বাড়ির একজন ভারী ছিল সে নাচ্তে নাচ্তে এসে খবর দিলে।

"যথন এই অবস্থা হ'লো, পূজা আর করতে পার্লাম না। বললাম মা আমায় কে দেখবে ? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভার নিজেই লই। আর তোমার কথা শুন্তে ইচ্ছা করে; ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে; কারুকে সামনে পড়্লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এ সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও! তাইতো সেজোবাবু এত সেবা কর্লে।

"আবার বলেছিলাম, মা আমার ত আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বেদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হ'লো। যার। যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা।"

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন; আর কেহ নাই! ঠাকুর সহাস্থে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।

[ পূর্ববকথা—অত্তুত মূর্ত্তি দর্শন—বটগাছের ডাল ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—দেখ, একদিন দেখি—কালী ঘর থেকে পঞ্চবটী পর্য্যস্ত এক অদ্ভূত মূর্ত্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয় ?

মাষ্টার অবাক হইয়া রহিলেন।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২।১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে বস্তাম। মাষ্টার—আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি—বাড়িতে রেখে দিয়েছি :

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—কেন ?

মাষ্টার—দেখলে আহলাদ হয়। সব চুকে গেলে **এইস্থান মহাতীর্থ** হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )— কি রকম তীর্থ ? কি, পেনেটার মত ? পেনেটাতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্ত্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগোরাঙ্গ ভক্তের ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে গ্রাসিয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে প্রেমমৃত্তি দেখাইতেছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### হুৱিকথাপ্রস**ঙ্গে**

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরদের আরতি আরম্ভ হইল। শাঁক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। মাষ্টার আজ রাত্রে থাকিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টারকে "ভক্তমাল" পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মাষ্টার পড়িতেছেন—

#### চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি। অনির্বাচনীয় তাঁর প্রীকৃষ্ণ পিরীতি। ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে স্থাচ্চ নিয়ম। পাধাণের রেখা যেন নাহি বেশী কম। শ্রামল স্থানর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা। তাহাতে প্রপন্ন, নাহি জানে দেবী দেবা। দশদশু-বেলা-বধি তাঁহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ় নিয়ম হয়॥ রাজ্যধন যায় কিবা বজাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায়॥ প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া। সেই অবকাশ কালে আইল হানা দিয়া॥ রাজার হুকুম বিনে সৈত্ত আদি-গণ । যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ ॥ ক্রমে ক্রমে আসিগড় ঘেরে রিপুগণ। তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥ মাতা তাঁর আসি করে কত উচ্চধ্বনি। উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥ সর্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। তথাপি তোমার কিছু ভুরুক্ষেপ নৈল। জয়মল কহে মাতা কেন ছঃখভাব। যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব॥ সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে। অতএব আমা সবার উল্নে কি করে॥ শ্রামলস্থন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া। যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর ধরিয়া। একাই ভক্তের রিপু সৈত্যগণ মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি॥ সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে। ঘোডার সর্বাঙ্গে ঘর্ম খাস বহে নাকে ॥ জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল। ঠাকুর মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল। সবে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল। আমরা যে নাহি জানি কখন আনিল। সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে। সৈম্সামস্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে॥ যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্ররের সৈতা। রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥ প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে। বিশ্বয় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে॥ হেনকালে অই প্রতিযোগীতা যে রাজা। গলবস্ত্র হইয়া করিল বহু পূজা॥ আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু করি যোড় হাতে॥ কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই। পরম আশ্চর্য্য সে ত্রৈলোক-বিজয়ী॥ অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ। বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লাহে।॥ শ্রামল সেপাই সেই লড়িতে আইল। তোমাসনে প্রীতি কি তার বিবরিয়া বল। সৈত্য যে মারিল মোর তারে মুই পারি। দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥ জয়মল বুঝিল এই শ্রামলজীর কর্ম। প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহা মর্ম্ম॥ জন্নমলের চরণ ধরিয়া স্তব করে। যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকুপা হৈল তারে॥ তাঁহা-স্বার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্রামল সেপাই যেন করে অঙ্গীকার॥

## দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে জ্রীরামকৃষ্ণ-রামলালের অধ্যাত্মপাঠ ১২৭

পাঠান্তে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ভক্তমাল একঘেয়ে—অন্তরঙ্গ কে ? জনক ও শুকদেব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার এ সব বিশ্বাস হয় ? তিনি সওয়ার হ'য়ে সেনা বিনাশ ক'রেছিলেন, এ সব বিশ্বাস হয় ?

মাষ্টার—ভক্ত, ব্যাক্ল হ'য়ে ডেকেছিল, এ অবস্থা বিশ্বাস হয়। ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কিনা, এ সব বুঝতে পারি না। তিনি সওয়ার হ'য়ে আস্তে পারেন, তবে ওরা তাঁকে ঠিক দেখেছিল কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থ্যে )—বইখানিতে বেশ ভক্তদের কথা আছে। তবে একঘেয়ে। যাদের অহা মত, তাদের নিন্দা আছে।

প্রদিন স্কালে উভানপথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর কথা কহিতেছেন। মণি বলিতেছেন, আমি তাঁহলে এখানে এসে থাকবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, এত যে তোমরা আসো, এর মানে কি! সাধুকে লোকে একবার হন্দ দেখে যায়। এত আসো—এর মানে কি! মণি অবাক। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—অন্তরঙ্গ না হ'লে কি আসো। অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক—যেমন, বাপ, ছেলে, ভাই ভগ্নী।

"সব কথা বলি না। তাহলে আর আসবে কেন?

"শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বললে আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন ক'রে দক্ষিণা হয়! জনকাহাস্তে হাসতে ব'ললে,তোমারব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর কি শুরুশিয়া বোধ থাকবে ? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।"

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### সেবক-জদয়ে

শুক্রপক্ষ। চাঁদ উঠিয়াছে। মণি কালীবাড়ির উত্তানপথে পাদচারণ করিতেছেন। পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবৎখানা, বকুলতলা ও পঞ্চবটী; অপর ধারে ভাগীরথী-জ্যোৎস্নাময়ী।

আপনা আপনি কি বলিতেছেন।—"সত্য সত্যই কি ঈশ্ব-দর্শন করা যায়? ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ ত বলিতেছেন। বল্লেন, একটু কিছু করলে কেউ এসে বলে দেবে, 'এই এই।' অর্থাৎ একটু সাধনের কথা বল্লেন। আছ্যা; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাঁকে লাভ করা যায়? (একটু চিন্তার পর) অবশ্য করা যায়, তা না হলে ঠাকুর বল্ছেন কেন? তাঁর কুপা হলে কেন না হবে?

"এই জগং সামনে; সূর্য্য, চল্লু, নক্ষত্র, জীব, চতুর্বিবংশতি-তত্ত্ব। এ সব কিরূপে হলো, এর কর্ত্তাই বা কে, আর আমিই বা তাঁর কে, এ না জানলে রুথাই জীবন!

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ। এরূপ মহাপুরুষ এ পর্যান্ত এ জীবনে দেখি নাই। ইনি অবশাই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন। তা না হলে, মা মা ক'রে কার সঙ্গে রাত দিন কথা কন্! আর তা না হলে, ঈশ্বরের ওপর ওঁর এত ভালবাসা কেমন করে হ'ল। এত ভালবাসা যে বাহাশ্ন্য হয়ে যান! সমাধিন্ত, জড়ের ন্যায় হয়ে যান! আবার কখন বা প্রেমে উন্মন্ত হ'য়ে হাসেন, কাঁদেন, শাচেন, গান!"

### দ্বাদশ খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

[ মণি, রামলাল, শ্যাম ডাক্তার, কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা ]

অএহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা প্রায় নয়টা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দারের কাছে দক্ষিণপূর্বে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রামলাল কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। রাখাল, লাটু নিকটে এদিকে ওদিকে ছিলেন। মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "এসেছে। ? তা আজ বেশ দিন"। তিনি ঠাকুরের কাছে কিছুদিন থাকিবেন; "সাধন" করিবেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, কিছু করিলেই কেউ ব'লে দেবে, 'এই এই'।

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অতিথিশালার অন্ন তোমার রোজ খাওয়া উচিত নয়। সাধু কাঙ্গালের জন্ম ও হয়েছে। তুমি তোমার রাঁধবার জন্ম একটি লোক আনবে। তাই সঙ্গে একটি লোক এসেছে।

তাঁহার কোথায় রানা হইবে ? তিনি ছ্থ খাইবেন; ঠাকুর রাম-লালকে গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর শুনি-তেছেন। মণিও বসিয়া শুনিতেছেন।

রামচন্দ্র সীতাকে বিরাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন। প্রথ ২য়—৯ ১৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর পরশুরামের সহিত দেখা হইল। রাম হরধকু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া পরশুরাম রাস্তায় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন। দশরথ ভয়ে আকৃল। পরশুরাম আর একটা ধকু রামকে ছুড়িয়া মারিলেন; আর ঐ ধকুতে জ্যা রোপণ করিতে বলিলেন। রাম ঈষৎ হাস্তা করিয়া বামহস্তে ধকু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপণ করিয়া টক্ষার করিলেন! ধকুকে বাণ যোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, এখন এ বাণ কোথায় ভাগে ক'ব্বো বলো। পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। তিনি শ্রীরামকে পরবাল বলে স্তাব করিতে লাগিলেন।

পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। মাঝে মাঝে "রাম রাম" এই নাম মধুরকঠে উচ্চারণ করিতেছেন। \* \* \*

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে )—একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দেখি !
রামচন্দ্র যখন "পিতৃসভ্যের কারণ" বনে গিয়েছিলেন, গুহকরাজ
চমকিত হইয়াছিলেন । রামলাল ভক্তমাল পড়িতেছেন—
নিয়নে গলয়ে ধারা মনে উতরোল । চমকি চাহিয়া রহে নাহি আইসে বোল ॥
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল । কাঠের পুতুলি প্রায় অস্পন হইল ॥

তারপর ধীরে ধীরে রামের কাছে গিয়া বলিলেন, আমার ঘরে এসো। রামচন্দ্র তাঁকে মিতা বলে আলিঙ্গন করিলেন। গুহ তখন তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন—

শুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। তোমাকে সঁপিছ দেহ পরাণ সহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন-রাজ্য। তুমি মোর ভক্তি, মৃক্তি, তুমি শুভকার্য্য॥
আমি মর্যা যাই তব বালারের সনে। দেহ সম্পিণু মিতা তোমার চরণে॥

রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিবেন ও জটাবল্কল ধারণ করিবেন শুনিয়া গুহও জটা-বল্কল ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাড়া অক্স কিছু আহার করিলেন না। চৌদ্দবৎসব্লান্তে রাম আসিতেছেন না দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ—রামলালের অধ্যাত্মপাঠ ১৩১
দেখিয়া, গুহ অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হতুমান
আসিয়া সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাসিতেছেন।
রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়া উপস্থিত হইলেন।
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ, হ্রদয়ে লইয়া প্রিয়তম॥
গাঢ় আলিঙ্গনে দোঁতে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে, অশ্রুজলে দোঁহা অঙ্গ ভিজে।
ধতা গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়, কোলাহল হ'ল ক্ষিতি মাঝে॥

[ শ্রীকেশব সেনের যদৃচ্ছালাভ—উপায়—তীত্র বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ ]

আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। এমন সময় শ্রাম ডাক্তার ও আরোও কয়েকটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম যে বরাবরই ক'রতে হয়, তা' নয়। ঈশ্বর লাভ হ'লে আর কর্মা থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়।

"যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। তখন গায়ত্রীও বল্তে হয় না। তখন শুধু 'ওঁ' বল্লেই হয়। সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন ? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক না হয়, আর ধারা না পড়ে। টাকাকড়ির জন্ম, কি মোকদ্দমা জিত হবে ব'লে, পূজাদি কর্ম; ও সব ভাল না।"

একজন ভক্ত—টাকাকড়ির চেষ্টা ত সকলেই ক'রছে দেখছি। কেশব নেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে।

গ্রীরামকৃষ্ণ—কেশবের আলাদা কথা। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা

১৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর না ক'রলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুষোহারা পায়। উকিল-ফুকিলের কথা বল্ছি না,—যারা কপ্ত ক'রে, লোকের দাসত্ব ক'রে টাকা আনে। আমি বল্ছি, ঠিক রাজার বেটা। যার কোন কামনা নাই, সে টাকাকড়ি চায় না; টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে—যদুচ্ছালাভ।

"সদ্বাহ্মণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ীর বাড়ির সিধে নিতে পারে। 'যদুচ্ছালাভ'। সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে।"

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, সংসারে কি রকম ক'রে থাক্তে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাঁকাল মাছের মত থাক্বে। সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জনে ঈশ্ব-চিন্তা মাঝে মাঝে কর্লে, তাঁতে ভক্তি জন্ম। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাক্তে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে।

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিদৃষ্টে)—ভীত্র বৈরাণ্য হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীত্র বৈরাণ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল জলছে ! মাগ-ছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া! সে রকম বৈরাণ্য যদি ঠিক ঠিক হয়, তাহ'লে বাড়ি ত্যাণ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিন্তে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল প'রে ভয় দেখাছে। যাকে ভয় দেখাছে, সে বললে, আমি তোকে চিনেছি—তুই আমাদের হরে'। তখন সে হেসে চলে গেল—আর একজনকে ভয় দেখাতে গেল।

"যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আত্মাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্মে আছে—রামকে নার্নাদি স্তব করছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি, আর প্রাকৃতির যত রূপ সীতা ধারণ করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমি শিব, সীতা শিবাণী; তুমি নর, সীতা নারী! বেশী আর কি বল্ব—যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি; যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীতা।

[ ত্যাগ ও প্রারক্ষ—বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ ]

(ভক্তদের প্রতি)—"মনে কর্লেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারক্ক, সংক্ষার, এ সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বল্লে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বল্লে, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয় ত বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে! আমার এখনও ভোগ আছে।

"নটবর পাঁজা যখন ছেলে মানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু অনেক ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল ক'রে অনেক টাকা করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যবসা খুব ফেঁদেছে।

"এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্তাভঙ্কা মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে ব'সলো। আমি তাদের মা, মা বলাতে পরস্পার বলাবলি কর্তে লাগল, ইনি প্রবর্ত্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই! ওদের মত, কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্ত্তক: তার পরে সাধক; তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ।

"একজন মেয়ে বৈ**ষ্ণবচরণের** কাছে গিয়ে ব'সলো। বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, এর বালিকা ভাব!

"স্ত্ৰীভাবে শীঘ্ৰ পতন হয়। **মাতৃভাব শুদ্ধভাব**।"

কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা গাত্রোথান করিলেন; ও বলিলেন, ভবে আমরা আসি; মা কালীকে, আর আর ঠাকুরকে দর্শন ক'র্বো।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীৱামকৃষ্ণ ও প্রতিমা-পূজা—ব্যাকুলতা ও ঈশ্বৱলাভ

মণি পঞ্চবটী ও কালীবাড়ির অন্যান্য স্থানে একাকী বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিয়াছেন 'একটু সাধন করিলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়'। মণি কি তাই ভাবিতেছেন ?

আর তীব্র বৈরাগ্যের কথা। আর 'মায়াকে চিন্লে আপনি পালিয়ে যায় ?' বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মণি আবার বসিয়া আছেন। Broughton Institution হইতে একটি শিক্ষক কয়েকটি ছাত্র লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শিক্ষকটি মাঝে মাঝে এক একটি প্রশ্ন করিতেছেন। প্রতিমাপ্জা সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শিক্ষকের প্রতি )—প্রতিমা-পূজাতে দোষ কি ? বেদান্তে বলে, যেথানে 'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়,' সেইথানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিসই নাই।

"আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুত্ল খেলা কত দিন করে? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যত দিন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমা প্জার কি দরকার? দক্ষিণেশ্বর—Broughton Institution-এর শিক্ষক ও ছাত্রগণ ১৩৫

মণির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

"অফুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।

[ বালকের বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ—গোবিন্দস্বামী—জটিলবালক ]

"একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছিল। স্থামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্থামী আসে দেখে। সে একদিন বল্লে, বাবা, আমার স্থামী কই ? তাঁর বাবা বল্লে, গোবিন্দ! তোবার স্থামী; তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে;—বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আস্ছোনা। ছোট মেয়েটির সেই কাল্লা শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না; তাকে দেখা দিলেন।

"বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্ম যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হ'ল তো অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।

"জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বল্লে, তোর ভয় কি ? তুই মধুস্দনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্লে, মধুস্দন কে ? মা বল্লে, মধুস্দন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, 'দাদা মধুস্দন'। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগ্ল, 'কোথায় দাদা মধুস্দন, তুমি এসো আমার বড় ভয় পেয়েছে। ঠাকুর তখন থাকতে পার্লেন না। এসে বল্লেন, এই যে আমি, তোর ভয় কি ? এই ব'লে সঙ্ফে ক'রে পাঠশালার রাস্তা পর্যান্ত পৌছিয়া দিলেন, আর

১৩৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর বল্লেন, 'তুই যখন ডাক্বি, আমি আসবো। ভয় কি ? এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা!

"একটি ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুরের সেবা ছিল। এক দিন কোন কাজ উপলক্ষে তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস্; ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ ক'রে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে দেখ লে যে, ঠাকুর উঠ্ছেন না! সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে ব'সে খাবেন। ভখন সে বারবার বল্তে লাগল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরী হ'ল; আর আমি বসতে পারিনা। ঠাকুর কথা কন্না। ছেলেটি কারা আরম্ভ ক'র্লে। বলতে লাগল ঠাকুর বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না ? ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে ব'সে খেতে লাগলেন ! ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাডির লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে, সে সব নামিয়ে আন। ছেলেটি বললে, হাঁ হ'য়ে গেছে ; ঠাকুর সব থেয়ে গেছেন। তারা বললে সে কি রে ? ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বল্লে, কেন, ঠাকুর ত খেয়ে গেছেন! তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্!

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর শ্রীরামক্রক্ত নহবৎখানার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মণির সহিত কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা। শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড়।

<u>জ্রীরামকৃষ্ণ—পঞ্চবটীর ঘরে শোবে ?</u>

মণি—নহবৎখানার উপরের ঘরটি কি দেবে না ?

ঠাকুর খাজাঞ্জীকে মণির কথা বলিবেন। থাকবার ঘর একটি নির্দিষ্ট

দক্ষিণেশ্বরে — এগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা, মণিসঙ্গে-রামলালের গান ১৩৭ ক'রে দিবেন। তার নহবতের উপরের ঘর পছন্দ হ'য়েছে। তিনি কবিত্বপ্রিয়। নহবৎ থেকে আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ এ সব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃঞ্চ—দেবে না কেন ? তবে পঞ্চবটীর ঘর বল্ছি এই জন্স, ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বর চিন্তা হয়েছে।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## 'প্রয়োজন' (END OF LIFE) ঈশ্বরকে ভালবাসা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। রাখাল লাটু, রামলাল ইহারাও ঘরে আছেন।

ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, কথাটা এই—তাঁকে ভক্তি করা, তাঁকে ভালবাস।। রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুর কঠে গাই-তেছেন। ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে প্রীগোরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন— কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,

অপরপ জ্যোতিঃ, শ্রীগোরাঙ্গ মূরতি, ত্ব'নয়নে প্রেম বহে শতধারে। গোর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু ধুলাতে লুটায়,

নয়ন জলে ভাসে রে ; কাঁদে আর বলে হরি,

স্বর্গমর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে ;

আবার দত্তে তৃণ লয়ে, কুতাঞ্জলি হয়ে, দাস্ত মুক্তি যাচেন বারে বারে।

মৃড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,

দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে;

১৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮০, ১৪ই ডিসেম্বর
জীবের ত্বঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ববিশ্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্চা মনে, শ্রীচৈতক্যচরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে।
রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বল্ছেন 'নিমাই! কেমনকোরে তোকে ছেড়ে থাক্বো'! ঠাকুর বলিলেন সেই গানটি গা তো।
(১)— আমি মুক্তি দিতে কাতর নই। [৬৯ পৃষ্ঠা
(২)—রাধার দেখা—কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে।
অতি সূত্র্লভ ধন, না করলে আরাধন সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মিলে
তুলারাশিমাসে তিথি অমাবস্থা, দ্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে,
অস্থ্য অন্থ মাসে যে বারি বরিষে, সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে।
মৃবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে, আয় চাঁদ বলে ডাকে বাহু তুলে।
শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে,
গগন ছেডে চাঁদ কি উদয় হয় ভতলে।

(৩)— **নবনীরদবর্ণ** কিসে গণ্য, শ্যামচাঁদ রূপ হেরে। [ ৪৮ পৃষ্ঠা

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা—গৌর নিতাই তোমরা তু'ভাই। রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন— গৌর নিতাই তোমরা তু'ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু

( আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ )

আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশবে, ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে, ( আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম )। আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।

( তোমাদের মত )।

তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই, বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই।
(সেরপ লুকায়ে)।

ব্রজের খেলা ছিল দোড়াদোড়ি, এখন নদের খেলা ধুলায় গড়াগড়ি
( হরিবোল বলে হে ) ( প্রেমে মন্ত হয়ে ) ।

ছিল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল।
( ওহে প্রাণ গৌর )।

তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল আছে ছটি নয়ন বাঁকা।
( ওহে দয়াল গৌর)।

তোমার পতিত পাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়েছি মনে।
( ওহে পতিতপাবন )।

বড় আশা করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।
( ওহে দয়াল গৌর )।

জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে। ( ওহে অধমতারণ )।

ভোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল!

( ওহে পরম করুণ ) ( ও কাঙ্গালের ঠাকুর )।

[ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন ]

নহবৎখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আব্দু অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ি, মন্দিরশীর্য, উন্থানপথ, পঞ্চবটী চাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে! মণি একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকৈ চিন্তা করিতেছেন।

রাত প্রায় তিনটা হইল; তিনি উঠিলেন। উত্তরাস্থ হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর কথা বলিয়াছেন। আর নহবংখানা ভাল লাগিতেছে না। তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, স্থির করিলেন।

চতুর্দ্দিক নীরব। রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক

১৪০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হুইতেছেন!—দূর হুইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমগুপের ভিতর হুইতে আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, 'কোথায় দাদা মধুসূদন'!

আজ পূর্ণিমা। চতুর্দ্দিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো ফাটিয়া পড়িতেছে।

আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন পঞ্চবটী মধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন! তিনিই নির্জ্জনে একাকী ডাকিতেছেন, কোথায় দাদা মধুসূদন!

মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

## ত্রয়োদশ খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার, রাম, গিরীক্র গোপাল আজ শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ইং ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, প্রাতঃকাল বেলা আটটা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্থাবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট! মেজেতে কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন; তন্মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণক্ষ জনাইয়ের মুখুয়েয়ের বংশসভূত। কলিকাতায় শ্যামপুক্রে বাড়ি। মেকেঞ্জি লায়ালের Exchange নামক নিলাম ঘরের
কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তচর্চায় বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব
করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যুহ প্রত্যুয়ে গঙ্গাম্মান
করিতেন ও নৌকা স্থবিধা হইলেই একবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া
ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন।
নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাষ্টার
বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণক্ষণ্ড ও তাঁহার বন্ধু
আনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না;
বলিলেন "আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।"
অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মান্তার পৌছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্বের পৌছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিন্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

# [ অবতারবাদ—Humanity and Divinity of Incarnations. ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন ক'রে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণ। এই সব জীবের ধর্মা অনেক আছে, হয় ত রোগ-শোকও আছে; তার উত্তর এই যে, পঞ্চাত্রের কাঁদে ব্রহ্ম-প'ড়ে কাঁদে।

"দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হ'য়ে কাঁদ্তে লাগলেন।
আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্ম বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ
বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন।
কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে
রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হ'লো, ঠাকুর যে আসতে চান না।
তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে! শিব
গিয়া তাঁকে অনেক কোঁছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে! শিব
গিয়া তাঁকে অনেক কোঁছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে। শিব
গিয়া তাঁকে অনেক কোঁছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে। শিব
গিয়া তাঁকে অনেক কোঁছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে। শিব
গিয়া তাঁকে অনেক কোঁছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলে।

প্রাণকৃষ্ণ ( ঠাকুরের প্রতি )—মহাশয়! অনাহত শব্দটি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনাহত শব্দ সর্বাদাই এমনি হ'ছে। প্রাণবের ধ্বনি! পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুন্তে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

[ পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন ] প্রাণকৃষ্ণ—মহাশয়! পরলোক কি রকম গ

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেশব সেনও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মাকৃষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর-লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্ম-গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হ'লে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্ত কোন লোকে যেকে হয় না।

"কুমোরেরা হাঁড়ি রৌজে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে ? গরু-টরু চ'লে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নৃতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশার-দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হ'বে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে আসতে হ'বে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে ? গাছ আর হয় না। মাসুষ জ্ঞানাগ্নিডে সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

> [ বেদান্ত ও অহঙ্কার—বেদান্ত ও 'অবস্থাত্রয়সাক্ষী'— জ্ঞান ও বিজ্ঞান ]

"পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি; শরীর যেন সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল র'য়েছে; ব্রহ্মা, পূর্য্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিশ্বিত হ'চ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

"বেদান্ত (বেদান্ত-দর্শন) মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ, অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে প'ড়ে আছে। (মাষ্টারের প্রতি)—তুমি এইটে শুনে যাও—অহং

লাঠিটা তুলে নিলে এক সচিদোনন্দ সমুদ্ৰ। অৰ্থাৎ লাঠিটা থাকলে ছুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্ৰহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

"তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য 'বিভার আমি' রেখেছিলেন।
(প্রাণক্ষেরে প্রতি) "কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে
করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানীর লক্ষণ কি ? জ্ঞানী কারু অনিষ্ঠ
কর্তে পারে না। বালকের মত হ'য়ে যায়। লোহার খড়ো যদি
পরশমণি ছোয়ান হয়, খড়া সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ
হয় না। বাহিরে হয় ত দেখায় য়ে, রাগ আছে কি অহংকার আছে,
কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও সব কিছু থাকে না।

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখ্লে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি প'ড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় ত ধেই ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙ্গে কেল্বে সব। এই, কাপড়ে এত আঁট, বল্ছে 'আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেবো না'। আবার একটা পুতৃল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়!

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয় ত বাড়িতে খুব ঐশ্বর্যা; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ী-ঘোড়া; আবার সব,ফেলে কাশী চলে যাবে।

"বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! ছেলেরা সব লেখা-পড়া, অস্ত্রবিত্যা সব শিথছিল। আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব কর্ছিলাম। কেন তুই আমার স্থের সংসার ভেঙ্গে দিলি' ? সে ব্যক্তি বল্লে, 'ও ত স্বপন ওতে আর কি হয়েছে।' কাঠুরে বললে, 'দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।"

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিতেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—'নেতি' 'নেতি' করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি' 'নেতি' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান— কি না বিশেষরপে জানা। কেউ হুধ শুনেছে, কেউ হুধ দেখেছে, কেউ হুধ থেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে থেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি প্রমান্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' কর্তে হয়! তিনি পঞ্চ্ত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বর অতীত। ছাদে উঠ্তে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে থেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্ত ছাদের উপর পোঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, স্থ্রকি,—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুব্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চ্ত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হ'চ্ছে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!

[ গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হ'তে পারে—সাধন চাই ]

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অফুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর 'সংসারে থাক্বো না' বললেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্ম। বশিষ্ঠ বললেন, 'রাম! যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ ক'র্ন্তে পারো।' রামচন্দ্র চুপ ক'রে রহিলেন। তিনি বেশ জানেন, যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লো না। (প্রাণক্ষের প্রতি) কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারী পূজা। হাগা মোতো মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। এক দিকে স্বী, এক দিকে ছেলে; ছজনকেই আদর ক'চেচ, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হ'লো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি পোলে সংসারে ঈশ্বর-দর্শন হয়; তবেই সাধন চাই।

"সাধন চাই। এইটি জানা যে, দ্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। দ্রীলোক সভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে—তাই ছজনেই শীগ্রির পড়ে যায়। কিন্তু সংসারে তেমনি থব স্থবিধা। বিশেষ দরকার হ'লে, হ'লো স্বদারা সহবাস করলে। (সহাস্থে) মাষ্টার হাস্চো কেন ?"

মাষ্টার (স্বগতঃ) — সং<u>সারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে</u> উঠবে না ব'লে, ঠাকুর এই পর্যান্ত অনুমতি দিচ্ছেন। যোল আনা ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব ? [হঠযোগীর প্রবেশ

পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল হুধ খান, আফিং খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত টাত খান না। আফিমের ও হুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলিলেন, 'পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।' ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'কল্কাতার বাব্রা এলে ব'লে দেখ্বো ?'

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি)—আপ্রাথালসে কেয়া বোলাথা ? শ্রীরামকৃষ্ণ—হঁটা, বলেছিলাম, দেখ্বো যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কৈ—(প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি) তোমরা বুঝি এদের like কর না ? প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন । [হঠযোগীর প্রস্থান ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা—নৱলীলায় বিশ্বাস করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি)—আর সংসারে থাক্তে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কম্ছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বল্তুম 'নাইবাে,' গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হলো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো, বুঝি পুরো নাওয়া হ'ল না! অমুক জায়গায় হাগ্তে যাবাে, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ি গেলুম কলকাতায়। ব'লে ফেলেছি, লুচি খাবাে না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবাে না

"এখন তবু একটু আঁট কমেছে। বাহে পায়নি, যাবো ব'লে ফেলেছি, কি হবে ? রামকে \* জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললে গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার করলুম, সবতো নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন ? হাতী নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে বল্ছে, হাতীর কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন ? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।

[ পুর্বেকথা—বৈষ্ণবচরণের উপদেশ—নরলীলায় বিশ্বাস করো ]

"এখন দেখ্ছি, এখন আবার একটা অবস্থা বদ্লাচ্ছে। অনেক দিন হ'লো, বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর-দর্শন হবে, তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে। এখন দেখ্ছি, তিনিই এক,একরপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরপে, কখনও ছলরপে—কোথাও বা খল-রূপে। তাই বলি, সাধুরপে নারায়ণ, ছলরপ নারায়ণ, খলরপ নারায়ণ, লুচ্রেপ নারায়ণ।

!"এখন ভাবনা হয়, সব্বাইকে খাওয়ান কেমন করে হয়। স্ব্রাইকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই।"

প্রাণকৃষ্ণ ( মাষ্টার দৃষ্টে, সহাস্থে )—আচ্ছা লোক ! ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে তবে ছাড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )—কি হয়েছিল ?

প্রাণকৃষ্ণ—নৌকায় উঠেছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামিয়ে দাও—( মাষ্টারের প্রতি ) কিসে ক'রে এলেন ?

মাষ্টার ( সহাত্তে )—হেঁটে। [ ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন

## [সংসারী লোকের বিষয়কর্ম ত্যাগ করা কঠিন— পণ্ডিত ও বিবেক ?]

প্রাণকৃষ্ণ ( ঠাকুরের প্রতি )—মহাশয়! এইবার মনে করছি কর্মা ছেড়ে দিব; কর্মা কর্তে গেলে আর কিছু হয় না। ( সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) এ কৈকাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে, ইনি কাজ করবেন। আর পারা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, বড় ঝঞ্চাট। এখন দিনকতক নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করা খুব ভাল। কিন্তু তুমি বলছো বটে ছাড়বে। কাপ্তেনও ঐ কথা বলেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে উঠে না।

"অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে, কাজে কিছুই নয়। যেমন শক্নি খুব উচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী কাঞ্চনের উপর,—সংসারের উপর, আসক্তি। যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তা না হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়।"

প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ওমাষ্টারকে বলিলেন, আপনি যাবেন ? মাষ্টার বলিলেন, না, আপনারা আস্ন। প্রাণকৃষ্ণ হাসিতেছেন ও বলিলেন, আর তুমি যাও! (সকলের হাস্ত)।

মাষ্টার পঞ্চবটীর কাছে একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করিতেন,সেইঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে তভবতারিণী ও তরাধাকাস্ত দর্শন ও প্রাণাম করিলেন। ভাবিতেছেন, শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার তবে এই প্রতিমার সম্মুখে কেন প্রাণাম ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার দেবদেবী মানেন, এই জন্ম ? আমি ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, ব্রিনা। ঠাকুর যেকালে মানেন আমি কোন্ ছার্, মানিতেই হইবে ! মাষ্টার ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন। দেখিলেন—বামহস্তদ্বয়ে নরমুগু ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বরে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা, আর একদিকে মা ভক্তবৎসলা। ছুইটি ভাবের সমাবেশ। ভক্তের কাছে, তাঁর দীনহীন জীবের কাছে, মা দ্য়াময়ী; স্বেহময়ী। আবার এও সত্য, মা ভয়ঙ্করা কালকামিনী! একাধারে কেন ছুই ভাব, মা-ই জানেন।

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাষ্টার স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, শুনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি "মুন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী শৃ" কেশব এই কথা বলিতেন।

[ সমাধিস্থ পুরুষের ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) ঘটীবাটির খপর ]

এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীরামক্ষের কাছে আসিয়া বসিলেন। স্নান করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ফলমূলাদি প্রসাদ খাইতে দিলেন। তিনি গোল বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। পান করিবার জলের ঘটা বারান্দাতেই রহিল। ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের মধ্যে বসিতে যাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, "ঘটা আনলে না ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, আনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাহ্!

মাষ্টার অপ্রস্তুত। বারান্দায় গিয়া ঘটা ঘরের মধ্যে রাখিলেন।
মাষ্টারের বাড়ি কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে
শ্যামপুকুরে বাড়ি ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ির কাছেই কর্ম্মস্থল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন।
ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একারভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক স্থবিধা। কিন্তু ঠাকুর
মাঝে মাঝে যদিও এরপ বলিতেন, তাঁহার হুর্দ্দিবক্রমে তিনি বাটীতে
ফিরিয়া যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ির কথা আবার তুলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেমন, এইবার তুমি বাড়ি যাবে ?

মাষ্টার—আমার সেথানে চুকতে কোন মতে মন উঠে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন ? তোমার বাপ বাড়ি ভেঙ্গেচুরে নৃতন ক'রছে।

মাষ্টার—বাড়িতে আমি অনেক কণ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন

মতে মন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাকে তোমার ভয় ? মাষ্টার—সব্বাইকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গন্তীরস্বরে)—দে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে ভয় !
ঠাক্রদের ভোগ হইয়া গেল। আরতি হইতেছে ও কাঁসর-ঘণী
বাজিতেছে। কালীবাড়ি আনন্দে পরিপূর্ণ। আরতির শব্দ শুনিয়া
কাঙ্গাল, সাধু, ফকির সকলে অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিতেছেন। কার্
হাতে, শালপাতা, কারু হাতে বা তৈজস-পাত্র—থালা, ঘটা। সকলে
প্রসাদ পাইলেন আজ মাষ্টারও ভবতারিশীর প্রসাদ পাইলেন।

# ভৃতীয় পরিচ্ছেদ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও 'নববিধান'—নববিধানে সার আছে

ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণানম্বর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রাম, গিরীক্ত ও আর কয়েকটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তৎপরে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল। রাম (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয় আমার ত নববিধানে কিছু উপকার হয়েছে ব'লে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি খাঁটী হ'তেন,
শিশ্বদের অবস্থা এরপ কেন ? আমার মতে, ওর ভিতরে কিছুই নাই।
যেমন খোলামকুচি নেড়ে ঘরে তালা দেওয়া। লোকে মনে ক'চেচ খুব
টাকা ঝম ঝম ক'চেচ, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি! বাহিরের
লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিছু সার আছে বৈ কি। তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে মানে কের্ন ? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না ? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এ রকম একটা হয় না।

"তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্য্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনীকাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, 'ঈশ্বর সত্যু, সংসার স্বপ্নবহু অনিত্য!' সর্ববত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে লয় না। এইক যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটিকে ত রক্ষা ক'র্ত্তে হবে। তাই অত লেকচার দিয়েছে; কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ির ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট! সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।"

রাম—ও খাট, বাজ়ি বকবার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন; কেশব সেনের বক্রা। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয়বাবু ব'লেছেন, কেশব সেন এমন কথা বিজয় বাবুকে বলেছেন যে, আমি খ্রাইষ্ট আর গৌরাঙ্গের অংশ, তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন ? আপনিও নববিধানী! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্তা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )—কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নব-বিধান মানে জানি না। ( সকলের হাস্তা)। রাম—কেশবের শিশ্রেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম সামঞ্জস্ত কেশব বাবু করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অবাক হইয়া )—দে কি গো! অধ্যাত্ম ( রামায়ণ ) তবে কি ! নারদ রামচন্দ্রকে শুব করতে লাগ্লেন, 'হে রাম! বেদে যে পরব্রহ্মের কথা আছে, দে তুমিই। তুমিই মানুষরপে আমাদের কাছে রয়েছো; তুমিই মানুষ বলে বোধ হ'চ্ছ; বস্তুতঃ তুমিই মানুষ নও, দেই পরব্রহ্ম!' রামচন্দ্র বল্লেন, 'নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' নারদ বল্লেন, 'রাম! আর কি বর চাহিব ! তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার শুবনমোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ কোরো না।' অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞানভক্তিরই কথা।

কেশবের শিষ্য অমুতের কথা পডিল।

রাম—অমৃতবাবু একরকম হয়ে গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ, সে দিন বড় রোগা দেখলুম।

রাম—মহাশয়! লেক্চারের কথা শুরুন। যখন খোলের শব্দ হয়, সেই সময় বলে 'কেশবের জয়'। আপনি বলেন কি না যে, গেড়ে ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেক্চারে অমৃতবাবু বললেন, সাধু বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই ? সত্য বলছি, সত্য বলছি, দল চাই! (সকলের হাস্তু)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ কি ! ছ্যা ! ছ্যা ! ছ্যা ! এ কি লেক্চার ! কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিমাই-সন্ন্যাসের যাত্রা হচ্ছিল, কেশবের ওখানে আমায় নিয়ে গিছিল। সেই দিন দেখেছিলাম, কেশব আর প্রতাপকে একজন কে বল্লে, এঁরা ছজনে গৌর নিতাই, প্রসন্ন তখন আমায়

জিজাসা করলে তা'হলে আপনি কি ? দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল; আমি কি বলি দেখবার জন্য। আমি বল্লুম, 'আমি তোমাদের দাসামু-দাস, রেণুর রেণু।' কেশব হেসে বল্লে, 'ইনি ধরা দেন না।'

রাম—কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্ দি বাপ্টিষ্ট।

একজন ভক্ত—আবার কিন্তু কখন কখন বলতেন Nineteenth Century'র (উনবিংশ শতাব্দীর ) চৈত্তক্য আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওর মানে কি ?

ভক্ত—ইংরাজী এই শতাব্দীতে চৈতন্মদেব আবার এসেছেন; সে আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অন্থমনস্ক)—তা'ত হলো। এখন হাতটা 

অারাম কেমন ক'রে হয় বল দেখি 

এখন কেবল ভাবছি, কেমন করে হাতটি সার্বে!

ত্রৈলোক্যের গানের কথা পড়িল। ত্রৈলোক্য কেশবের সমাজে ঈশবের নাম-গুণ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ— আহা! ত্রৈলোক্যের কি গান। রাম—কি, ঠিক ঠিক সব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ঠিক ঠিক; ভা'না হলে মন এত টানে কেন ?

রাম—সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা করিতেন, আর ত্রৈলোক্যবাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না, ঐ গানটা—

> "প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা। হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা।

কিয়দিন পুর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।
 হাতে বাড় দিয়া অনেক দিন বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। তখনও বাঁধা ছিল।

"আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে এ সব গান বাঁধা।" শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )--তৃমি আর জালিও না। # # # আবার আমায় জড়াও কেন? (সকলের হাস্থা)

গিরীল্র—ব্রাহ্মরা বলেন, প্রমহংসদেবের faculty of organisation নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ--এর মানে কি ?

মাষ্টার--আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বৃদ্ধি কম, এই কথা বলে। ( সকলের হাস্ত )।

শ্রীরামকুষ্ণ (রামের প্রতি)—এখন বল দেখি আমার হাত কেন ভাঙল १ তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও। (সকলের হাস্ত)।

> িবান্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উপদেশ 1

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বলছে, তা হ'লেই বা; আন্তরিক তাঁকে ডাকলেই হ'লো। যদি আন্তরিক হয়, তিনি ত অন্তর্য্যামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি।

"তবে এটা ভাল না—এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বল্ছে সব ভুল। আমরা নিরাকার বল্ছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বল্ছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন। মাহুষ কি তার ইতি করতে পারে ?

"এই রকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে, আমার কেশব,—শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধার কর্তা।

"আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী, থুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, বৈঞ্বচরণ ব'লে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা কেশব। ব'লতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। বলেছিল, 'শালা আমার!' (সকলের হাস্ত)। শাক্ত কি না। বল্বে না ? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

"যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম ক'রে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্ছে ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পার ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বল্ছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আভাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁহাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

"বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচচে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেক-গুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচেচ, কলসী ক'রে—বল্ছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে ক'রে—তারা ব'ল্ছে 'পানী'। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচে—তারা বলছে 'ওয়াটার' (water)। (সকলের হাস্তা)।

"যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তা হলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি; এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচে, আন্তরিক হ'লেই, ব্যাকুল হ'লেই, তাঁকে লাভ কর্বে। (মণির প্রতি)—তুমি এইটে শুনে যাও—

"বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায়, আর কারুকে চায় না—সেই এক সচিচদানন্দ। যাকে বেদে 'সচিচদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই সচিচদানন্দ শিব' বলছে, তাঁকেই আবার পুরাণে 'সচিচদানন্দ রুষ্ণ' বলেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, রাম বাড়িতে মাঝে মাঝে নিজে রেঁধে খান চ শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )—তুমিও কি রেঁধে খাও ? মণি—আজে না :

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখো না, একটু গাওয়া ঘী দিয়ে খাবে। বেশ শরীর মন শুদ্ধ বোধ হবে।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

রামের ঘরকরার অনেক কথা হইতেছে। রামের বাবা পরম বৈষ্ণব। বাড়িতে শ্রীধরের সেবা। রামের বাবা দিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া-ছিলেন—রামের তখন খুব অল্প বয়স। পিতা ও বিমাতা রামের বাড়ি-তেই ছিলেন; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হন নাই। এক্ষণে বিমাতার বয়স চল্লিশ বৎসর। বিমাতার জন্ম রাম পিতার উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সব কথা হইতেছে।

রাম—বাবা গোল্লায় গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )—শুন্লে ? বাবা গোল্লায় গেছেন ! আর উনি ভাল আছেন !

রাম—তিনি (বিমাতা) বাড়িতে এলেই অশান্তি! একটা না একটা গগুগোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। তাই আমি বলি, তিনি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকুন না কেন ?

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি)—তোমার স্ত্রীকেও ঐ রকম বাপের বাড়িতে রাখ না! (সকলের হাস্থা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—একি হাঁড়ি কলসী গা ? হাঁড়ি এক জায়গায় রহিল, সরা এক জায়গায় রহিল ? শিব একদিকে, শক্তি একদিকে!

রাম—মহাশয় ! আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙবে এরপ স্থলে —

শীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তবে আলাদা বাড়ি ক'রে দিতে পার, সে এক। মাসে মাসে সব খরচ দেবে। বাপ মা কত বড় গুরু! রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাব ? আমি বলি, সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না ?

"তবে একটা কথা আছে, যারা সং, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকে দেয় না। এমন কি, উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।"

[ গুরুকে ইষ্টবোধে পূজা—অসচ্চরিত্র হলেও গুরুত্যাগ নিষেধ ]
গিরীল্র—মহাশয়! বাপ মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে
থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'ক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ কর্বে না। অমুক বাব্দের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বললে যে ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক্। আমি বললুম 'সে কি গো! ওলকে ছেড়েওলের মুখী নেবে? নষ্ট হ'ল ত কি? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো। 'যত্তপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

[ চৈতগ্যদেব ও মা—মানুষের ঋণ—Duties ]

"মা বাপ কি কম জিনিস গা ? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্মটির্ম কিছুই হয় না। চৈত্তাদেব ত প্রেমে উন্মন্ত; তব্ সন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান্। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

(মাষ্টারের প্রতি তিরস্কার করিতে করিতে) "আর তোমায় বলি, বাপ মা মামুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হ'লো, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই ব'লে; তানা হ'লে আমি বলতুম ধিক! (সভাশুদ্ধ সকলেই শুক্ধ)

"কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ আবার মাতৃঋণ, পিতৃ ঋণ, স্ত্রীঋণ। মা বাপের ঋণ পরিশোধ না ক'র্লে কোন কাজই হয় না।

"স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার যোগাড় না থাক্ত, তা'হলে বলতুম চ্যাম্না শ্যালা!

"জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখ্বে সাক্ষাৎ ভগবতী। চণ্ডীতে আছে 'যা দেবী সর্বভৃতেযু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা!' তিনিই মা হয়েছেন।

"যত ন্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই বৃন্দকে \* কিছু বলতে পারি না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর এক রকম। রামপ্রসন্ন প ঐ হঠঘোগীর কিসে আফিম আর ছ্থের যোগাড় হয়, এই ক'রে ক'রে বেড়াচেচ। আবার বলে, মন্তুতে সাধু সেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা খেডে পায় না, নিজে হাট বাজার করতে যায়। এমনি রাগ হয়।

[ সকল ঋণ হইতে কে মুক্ত ? সন্ত্যাসী ও কত্তব্য ]

"তবে একটি কথা আছে। যদি প্রেমোনাদ হয় তা হ'লে কে বা বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে, পাগলের

<sup>\*</sup> বুন্দে ঝি, ঠাকুরের পরিচারিকা। ১২ই আষাঢ় ১২৮৫ সাল, ইং ২৫শে জুন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্মে নিযুক্ত হয়।

<sup>†</sup> রামপ্রসন্ন, এঁড়েদার ভক্ত 🗸 রক্ষকিশোরের পুত্র।

মত হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্ত্তব্য নাই, সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোঝাদ কি রকম? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতক্তদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর ব'লে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় থেয়ে পড়ছেন—কুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিজা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।"

[ ঐাযুক্ত বুড়ো গোপালের \* তীর্থযাত্রা—ঠাকুর বিগ্নমান, তীর্থ কেন ? অধরের নিমন্ত্রণ—রামের অভিমান—ঠাকুর মধ্যস্থ ] ঠাকুর 'হা হৈতেশ্য !' বলিয়া উঠিলেন। (ভক্তদের প্রতি) 'চৈতন্য' কি না অথণ্ড চৈতেশ্য। বৈফ্ ব চরণ ব'লতো, গৌরাঙ্গ এই অথণ্ড-চৈতন্তের একটি ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া ? বুড়ো গোপাল—আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে ঘারে আসি।

রাম (বুড়ো গোপালের প্রতি)—ইনি বলেন, বহুদকের পর ক্টীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহুদক। যার ভ্রমণ করার সাধ মিটে গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন ক'রে যিনি বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক!

"আর একটি কথা ইনি বলেন। একটা পাখি জাহাজের মাস্তলের উপর বসেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে পড়েছে তার হুঁশ নাই। যখন হুঁশ হ'ল তখন ডাঙ্গা কোন্ দিকে জানবার জন্ম উত্তর দিকে উড়ে গেল। কোথাও কুল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এলো। আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণ দিকে গেল। সে দিকেও কুল-কিনারা

<sup>\*</sup> বুড়ো গোপাল—এঁর নিবাস সিঁতি; ঠাকুরের একজন সন্যাসী ভক্ত। ঠাকুর 'বুড়ো গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন।

নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। আবার একটু জিরিয়ে এইরপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে কোন দিকেই কুল-কিনারা নাই, তখন মাস্তলের উপর চুপ ক'রে বসে রহিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি )—যতক্ষণ বোধ যে, স্বীর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তথনই জ্ঞান।

"একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ঠেলা-ঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'লে সে জিজ্ঞাসা কর্লে, কি গো, কি মনে ক'রে ? সে বললে আর কি মনে করে; তামাকের নেশা আছে, জান ত; টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট ক'রে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লাঠন রয়েছে! (সকলের হাস্ত)।

"গা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।" ঠাকুর ইঙ্গিত করিতেছেন, তিনি বিভামান, তীর্থ কেন ?

রাম—মহাশয় ! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও কোনও শিশুকে বলেন, চার ধাম করে এসো। যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে। এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য।

কথা একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা, রামের কত গুণ! কত ভক্তদের সেবা, আর প্রতিপালন। (রামের প্রতি) অধর ব'লছিল, তুমি নাকি তার খুব খাতির ক'রেছ!

অধরের শোভাবাজারে বাড়ি। ঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁর ২য়—১১ রাম—দে অধরের দোষ নয়, আমি জানতে পেরেছি, সে রাখালের দোষ। রাখালের উপর ভার ছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ--রাখালের দোষ ধ'রতে নাই; গলা টিপ্লে ছুধ বেরোয়!

রাম—মহাশয়! বলেন কি, চণ্ডীর গান হ'ল—

শ্রীরামকৃঞ্— অধর তা জান্ত না। ঐ দেখ না, সে দিন যহ মিল্লকের বাড়ি আমার সঙ্গে গিছিল। আমি চ'লে আস্বার সময় জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না ? তা বললে, মহাশয়! আমি জান্তাম না যে, প্রণামী দিতে হয়।

"তা যদি না বলেই থাকে, হরিনামে দোষ কি ? যেখানে হরিনাম, সেথানে না বল্লেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই।"

# চতুৰ্দ্দশ খণ্ড

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে-—কলিকাতায় চৈতগুলীলাদর্শন প্রথম পরিচ্ছেদ

রাথাল, নারা'ণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপা<mark>লের সংবাদ</mark>,

আজ রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ (৬ই আশ্বিন, ১২৯১)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেলা মুখ্য্যে, চুনিলাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

চুনিলাল সবে শ্রীর্ন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি ও রাখাল বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। নিত্যগোপালও বৃন্দাবনে আছেন। ঠাকুর, চুনিলালের সহিত বুন্দাবনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রাখাল কেমন আছে ?

চুনি—আজে, তিনি এখন আছেন ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নিত্যগোপাল আসবে না ?

চুনি—এখনও সেখানে আছেন, দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পরিবারেরা কার সঙ্গে আসছে ?

চুনি—বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো। নাম দেন নাই।

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখ্য্যের সঙ্গে নারা'ণের কথা কহিতে লাগিলেন। নারা'ণ স্কুলে পড়ে। ১৬।১৭ বংসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন। জীরামকৃষ্ণ--থুব সরল ; না ?

'সরল' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

মহেন্দ্র—আজে হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার মা সে দিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হলো। তার পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এ সব সে দিন দেখতে পেলে। তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারা'ণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। (সকলের হাস্ত)। মিছরি এ ঘরে ছিল তা দেখে বল্লে, বেশ মিছরি। তবেই জান্লে, খাবার দাবার কোন অসুবিধা নাই।

"তাদের সামনে বুছি বাবুরামকে বললুম, নারা'ণের জন্ত আর তোর জন্ত এই সন্দেশগুলি রেখেদে। তার পর গণির মা ওরা সব বল্লে, মা গো, নৌকাভাড়ার জন্ত যা করে! আমায় বল্লে যে আপনি নারা'ণকে বলুন, যাতে বিয়ে করে। সে কথায় বললুম, ও সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেব কেন ? (সকলের হাস্ত)।

"ভাল ক'রে পড়াশুনা করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল ক'রে পড়ে। আমি বললুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে, একট ভাল ক'রে বলুন! (সকলের হাস্ত)

( চুনির প্রতি )—"হঁ্যা গা, গোপাল আসে না কেন ?"

চুনি—রক্ত আমেশা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভযুধ খাচ্ছে ?

[ থিয়েটার ও বেশ্যার অভিনয়—পূর্বকথা—বেলুনদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন ]

ঠাকুর আজ কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে চৈতক্মলীলা দেখিতে

যাইবেন। মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে তাঁহার গাড়ী করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইবেন। কোন্খানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। কেউ কেউ বললেন, এক টাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন, তেন, উনি বুক্সে বসবেন।

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতভাদেব, নিতাই এ সব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদিগকে )—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখ্বো।
"তার৷ চৈত্তাদেব সেজেছে, তা হ'লেই বা। শোলার আতা দেখ্লে
সভ্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

"একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাব্লা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ কাঠে শামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়! অমনি শামসুন্দরকে মনে পড়েছে! যখন গড়ের মাঠে বেশুন দেখতে আমায় নিয়ে গিছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!

"চৈতন্মদের মেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন! শুনলেন, গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়! যেই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

শ্দ্রীমতী মেঘ কি ময়্রের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহাশৃস্ম হয়ে যেতেন।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন—"শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে; কোঁন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## আঙ্টাবাবার শিক্ষা—ঈশ্বর লাভের বিঘ্ন অষ্টসিদ্ধি

শ্রীরামকৃষ্ণ— সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। স্থাওটা আমায় শিখালে,—
একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে ব'সে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো।
ঝড়ে তার কপ্ত হলো ব'লে সে বললে, ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য
মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ
থামাও যা, আর জাহাজ টুপ ক'রে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক
সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো,
সব ওর হোলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হোলো।

"একটি সাধুর খ্ব সিন্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্ম অহন্ধারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তপস্থাও ছিল। ভগবান ছন্মবেশে সাধুর বেশ ধ'রে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বললেন, 'মহারাজ! শুনেছি আপনার খ্ব সিন্ধাই হয়েছে।' সাধু খাতির ক'রে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়ে যাছে। তখন নৃতন সাধুটি বল্লেন, 'আছ্যা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতীটাকে মেরে ফেল্তে পারেন?' সাধু বল্লেন, 'য়াসা হোনে শক্তা'। এই ব'লে ধুলো প'ড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছট্ফট্ ক'রে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, দে বল্লে, 'আপনার কি শক্তি! হাতীটাকে মেরে ফেল্লেন।' সে হাসতে লাগ্ল। তখন ও সাধুটি বললে, 'আছ্যা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে বললে, 'ওভি হোনে শক্তা হায়।' এই বলে আবার যাই ধুলো প'ড়ে দিলে অমনি হাতীটা ধড়মড় ক'রে উঠে প'ড়লো। তখন এ সাধুটি বললে আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিল্ঞাসা করি। এই যে

হাতী মার্লেন, আর হাতী বাঁচালেন, আপনার কি হলো ? নিজের কি উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন ? এই বলিয়া সাধুটি অন্তর্জান হলেন।

"ধর্মের সূক্ষা গতি। একটু কামনা থাক্লে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া, একটু রেঁ। থাক্লে হয় না।

"কৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আনাকে যদি লাভ কর্তে চাও, তা হ'লে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না।

"কি জানি ? সিদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, ঈশ্বরকে ভূলে যায়।
"একজন বাবু এসেছিল—ট্যারা। বলে, আপনি প্রমহংস, তা
বেশ, একটু স্বস্তায়ন কর্তে হবে। কি হীনবুদ্ধি। 'প্রমহংস'; আবার
স্বস্তায়ন কর্তে হবে। স্বস্তায়ন করে ভাল করা,—সিদ্ধাই। অহঙ্কারে
ঈশ্বর-লাভ হয় না। অহঙ্কার কিরপে জান ? যেন উচু টিপি, বৃষ্টির
জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয়;
তারপর গাছ হয়; তারপর কল হয়।

[Love to all, ভালবাসায় অহঙ্কার যায়—তবে ঈশ্বর লাভ ]

"হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝেছি, আর সব বোকা—এ বুদ্ধি
ক'রো না। সকলকে ভালবাসতে হয়।কেউ পর নয়। সর্বভৃতেই সেই
হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহলাদকে ঠাকুর বললেন,
তুমি বর নাও। প্রহলাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার
আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহলাদ বললেন,
যদি বর দেবেন, তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, ভাদের
অপরাধ না হয়।

"এর মানে এই যে, হরি একরপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের ক্ট দিলে হরির ক্ট হয়।"

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানোম্মাদ ও জাতি বিচার

[ পূর্ব্বকথা ১৮৫৭—কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগল
দর্শন—হলধারী ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — শ্রীমতীর প্রেমোশাদ। আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হমুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মার্তে যায়। আবার আছে জ্ঞানোনাদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মত দেখেছিলাম। কালীবাড়ির সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বল্লে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়ে, স্মাবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালী ঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে স্তব কর্তে লাগ্লো—

ক্ষ্রোং ক্ষ্রোং খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি।

"কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধ'রে তার উচ্ছিষ্ট খেলে—কুকুর কিছু বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হ'য়েছে। আমি হ্রদের গলা ধ'রে বললাম, ওরে হ্রদে, আমারও কি ঐ দশা হবে ?

"আমার উন্মাদ অবস্থা! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বল্লে, ওহ, উন্মস্ত হায়। সে অবস্থায় জাতি বিচার কিছু থাকতো না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো, আমি খেতুম।

"কালীবাড়িতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তথন আমায় বললে, তুই করছিস্ কি ? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, ভোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে ? আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয় ? তাকে বল্লাম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড় ? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন!

(মাষ্টারের প্রতি)—"দেখ শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্তে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত। ঠাকুর আবার নিজে জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। [ পূর্ব্বকথা—মথুর সঙ্গে নবদ্বীপ—ঠাকুর চিনে শাঁয়াকারীর পায়ে ধরেন ]

সেজা বাবুর সঙ্গে ক'দিন বজরা ক'রে হাওয়া খেতে গেলাম।
সেই যাত্রায় নবদাপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্লাম মাঝিরা
রাধছে। তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজো বাবু বললে, বাবা ওখানে
কি কর্ছ ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাধছে। সেজো বাবু
বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন! তাই বললে বাবা, স'রে
এসো, স'রে এসো!

"এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।

"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শাঁটাকারী আর আর সমবয়সীদের বললাম ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বললে ওরে তোর এখন প্রথম অফুরাগ তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধ্লা উড়ে তখন আম-গাছ তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।"

## ১৭০ ঐীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত—২য় ভাগ [:৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর

## [ শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি—সংসার না সর্বত্যাগ ? কেশব সেনের সন্দেহ ]

একজন ভক্ত—এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, সংসারী লোকের হ'লে কেমন ক'রে চলবে গ

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সংসারী ভক্ত দৃষ্টে )— যোগী গুরকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

রাম—আপনার ছেলে ভুলোনো কথা। সংসারে জ্ঞানী হতে পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে না !

শ্রীরামকৃষ্ণ—শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে। জোর করে সংসার ত্যাগ ভাল নয়।

রাম—কেশব সেন বলতেন, ওঁর কাছে লোকে অত যায় কেন? একদিন কুটুস্ ক'রে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আস্তে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কুটুস্ ক'রে কেন কামড়াব ? আমি ত লোকদের বলি, এও কর, ওও কর; সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। (সহাস্থে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে; বললে, 'হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ছুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি।' মেয়েরা সব চিকের ভিতরেছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে। তা হ'লে এঁদের (মেয়েদের) দশা কি হবে ? এক একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো! কেশব আর সকলে হাস্তে লাগ্লো। হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস। যাদের টাকাকড়ি মানসম্ভ্রম, খুব আছে। তা যদি হলো তবে হরিশ, নোটো ওদের ভাল-

বাসি কেন ? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি ? তার তো কলাপোড়া খাবার মুন নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত গাড়ুও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতক্যলীলা দেখিতে যাইবেন সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি, পঞ্চবটীর নিকট )—রাম সব রজো গুণের কথা বল্ছে। এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার। Box-এর টিকিট লইবার দরকার নাই ঠাকুর বলিতেছেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## হাতাবাগানে ভক্তমন্দিরে—শ্রীযুক্ত মহেক্র মুখুযোর সেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখ্যোর গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া। বেলা ৫টা। গাড়ীর মধ্যে মহেন্দ্র মুখ্যো, মাষ্টার ও আরও ছ এক জন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিভেছেন, "হাজরা আবার আমায় শেখায়! শালা!" কিয়ৎক্ষণ পরে বলিভেছেন, "আমি ১৭২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর জল খাব।" বাহা জগতে মন নামাইবার জন্ম ঠাকুর ঐ কথা প্রায় সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুয়ে ( মাষ্টারের প্রতি )—তা হ'লে কিছু খাবার আনলে হয় না ?

মাষ্টার-ইনি এখন খাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ )—আমি খাবো; —বাহে যাব।

মহেন্দ্র মুখ্যের হাতীবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া ষ্টার থিয়েটারের চৈতক্সলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ি বাগবাজার ৬মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে। পরমহংদেবকে তাঁহার পিতাঠাকুর জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়িতে লইয়া যান নাই। তাহার বিতীয় ভাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত।

মহেন্দ্রের কলে তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি)—শ্রীচৈতক্যচরিতামৃত শুন্তে শুন্তে হাজরা বলে, এসব শক্তির লীলা—বিভু এর ভিতর নাই। বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয় ? এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা!

[ ব্রহ্ম বিভুরপে সর্বভূতে—শুদ্ধভক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য চায় না ]

"আমি জানি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন জল আর জলের হিমশক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির কোনও খানে কম শক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে ভগবানকে পেলে তাঁর মত ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য্য থাক্বে, ব্যবহার করুক আর না করুক।

মাষ্টার-মিড়েশ্বর্য্য হাতে থাকা চাই। (সকলের হাস্তা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—হাঁা, হাতে থাকা চাই। কি হীনবৃদ্ধি যে ঐশ্বর্য্য কথন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য করে অধৈর্য্য হয়। যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে না।

কল বাড়িতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা আনিয়ে লও। ঠাকুর বাতে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল আনাইলেন ও নিজে গাড়ু হাতে করিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, তোমার নিতে হবে না—এঁকে দাও। মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ির ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। ঠাকুর মায়ারকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে ? তাহ'লে আর তামাকটা খাই না; 'সন্ধ্যা হ'লে সবকর্মা ছেড়ে হরি স্মরণ করবে।' এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না। লোম যদি গণা না যায়, তা হইলে—সন্ধ্যা হইয়াছে।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## নাট্যালয়ে চৈতত্তলীলা—শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ

[মন্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্দবংশের ভক্ত, মহেল্র মুখুয্যে, গিরীশ ]
ঠাকুরের গাড়ী বিডন খ্রীটে ন্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।
রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মান্টার, বাবুরাম, মহেল্র মুখুয্যে ও
আরও ছু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ে

১৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের
গাড়ীর কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে
লইয়া গেলেন। গিরীশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি
চৈতত্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহলাদিত
হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের box এতে বসান হইল। ঠাকুরের
পার্শ্বে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম আরও ছু একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ডুপ সিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি boxএ লোক হইয়াছে। এক এক জন বেহারা নিযুক্ত, box এর প\*চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরীশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের স্থায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামক্বঞ ( মাষ্টারের প্রতি, সহাস্থে )—বাঃ, এখান বেশ! এসে বেশ হ'লো! অনেক লোক এক সঙ্গে হ'লে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাষ্টার---আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এখানে কত নেবে ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না আপনি এসেছেন ওদের খুব আফলাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সব মার মাহাত্মা!

ডুপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকর্নের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তার পর বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা।

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিভাধরীগণ আর মুনি-ঝিষিগণ ছন্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

#### ধন্য ধরা নদীয়ায় এলো গোরা

দেখ, দেখনা বিমানে বিভাধরীগণে, আসিতেছে হরি দরশনে।
দেখ, প্রেমানন্দে হইয়া বিভোল, মুনি ঋষি আসিছে সকল।
বিভাধরীগণ আর মুনিঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে

স্থব করিতেছেন। ঠাকুর প্রারমকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হুইতেছেন। মার্যারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো!

বিত্যাধরীগণ ও মুনি-ঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন— পুরুষগণ—কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।

স্ত্রীগণ—মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী।

সকলে—হরিবোল হরিবোল, মন আমার।

পুরুষগণ—ব্রজ কিশোর কালীয়হর কাতর ভয়-ভঞ্জন।

স্ত্রীগণ-নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহুদিরঞ্জন।

পুরুষণণ—গোবর্দ্ধন-ধারণ, বনকুস্থম-ভূষণ, দামোদর কং**সদর্পহারী।** 

স্ত্রীগণ-শ্যাম রাসরসবিহারী।

সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল, মন আমার।

বিভাধরীগণ যখন গাইলেন-

'নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিথিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন'

তথন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মগ্ন হইলেন। Concert ( একতানবাত ) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হুঁশ নাই।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# চৈত্যলালা দর্শন—গোৱপ্রেমে মাতোয়ার। শ্রীরামকৃষ্ণ

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে
সমবয়স্তাদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন—

কাঁহা মেরা রক্ষাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী।
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট, কাঁহা মেরি বংশীবট।
কাঁহা গোপনারী মেরি. কাঁহা হামারা রাই॥

অতিথি চক্ষু বুজিয়া ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতেছেন—

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ॥
য়ুগে য়ুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভারধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাসরসবিহারী,
দীনআশ কলুষনাশ হুষ্ট-ত্র্যাসকারণ।
স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

নবনীপের গঙ্গাভীর—গঙ্গানানের পর ব্রাহ্মণেরা, মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবেগু কাড়িয়া খাইতেছেন। একজন ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন, আর বল্লেন, আরে বেল্লিক! বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্—সর্বনাশ হবে তোর! নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উগ্রভ হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে ভাদের প্রাণে সইল না। ভারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই, ফিরে আয়; নিমাই, ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা!
ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "আহা" বলিতে বলিতে
মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বাবুরাম ও মাষ্টারকে )—দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা চং মনে করবে।

নিমাই-এর উপনয়ন। নিমাই সন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতিবাসিনীগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া। নিমাই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছেন—

দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নৃতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি,
ওগো তাইত আসি, দেখ মা উপবাসী।
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।

বেলা গেল যেতে হবে ফিরে, একাকী থাকি মা যমুনাতীরে আঁথিনীরে মিশে নীরে, চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃত্নাদে। সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাক্ষণ-বাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

পুরুষগণ—চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরপধারী।
জ্ঞীগণ—গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্চারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ—ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ।
জ্ঞীগণ—উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
পুরুষগণ—দৈত্যছলন, নারায়ণ, স্বরগণভয়হারী।
জ্ঞীগণ—ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী।
নিমাই—জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। যবনিকা-পতন হইল। Concert (কন্সাট) বাজিতেছে।

[ 'সংসারী লোক ছু দিক রাখতে বলে'—গঙ্গাদাস ও ঐ বাস ] আছৈতের বাটীর সম্মুখে ঐ বাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুরকঠে গান গাহিতেছেন—

আর ঘুমাইওনা মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন। কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,

চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন ॥ রয়েছো অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দ হের প্রাণে,

তম পরিহরি হের তরুণ তপন।।
মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন।
নিমাই বাটীতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন।

আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন পুত্র আমার গৃহধর্মে মন দেয় না।

'যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,

প্রাণ মম কাঁপে নিরস্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।'

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন। শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—

'আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়,

অ থিনীরে বুক ভেসে যায়, বল বল এ ভাব কেমনে থাবে ?
নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিভেছে্ন—
আর বলিতেছেন—

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভাক্ত হলো, অধম জনম ব্থা কেটে গেল, বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব, দেহ পদ্ধূলি বনমালী যেন পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর! গগুদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়া-ছেন। আর বলিতেছেন, 'কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলো না।'

এদিকে পড়্য়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন—শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপ্জা ক'রে থাকি; আপনারা মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—এ সংসারীর শিক্ষা—এও কর, ওও কর। সংসারী যথন শিক্ষা দেয়, তথন ছদিক রাখ্তে বলে।

মাষ্টার---আজা, হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—

🍍 'ওহে নিমাই, তোমার ত শাস্ত্রজান হয়েছে ? তুমি আমার সঙ্গে

১৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ভর্ক কর। সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান, আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অহ্য আচার কেন কর ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )—দেখলে ? তুই দিক রাখতে বলছে!
মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা ক'রে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই। আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি কি করি, ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি,

প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে। প্রীরামকৃষ্ণ—আহা!

#### সপ্তম পরিচেত্র

## নাট্যালয়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীৱামকৃষ্ণের উদ্দীপন

[ মান্তার, বাব্রাম, খড়দার নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী ]
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন এমন
সময় নিমাই-এর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁকে খুঁজিতেছেন।
মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন—

সার্থক জীবন; সত্য মম ফলেছে স্বপন; লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে গদগদ স্বরে)—নিমাই বল্ছে, স্বপ্নে দেখেছি!
শ্রীবাস ষড়ভুজ দর্শন কর্ছেন, আর স্তব কর্ছেন।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন করিতেছেন।
গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অবৈত, শ্রীবাস,
হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন।

# চৈত্ত তালীলা—নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামক্ষের উদ্দীপন ১৮১ গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন—

### কই কৃষ্ণ এল কুঞ্চে প্রাণ সই!

দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ৩৪।৩৫ হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাগিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেছেন, "এখানে বোসো না; তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।" সম্মেহে তাঁহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতেছেন। সম্মেহে মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন।

গোস্বামী চলিয়া গেলে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "ও বড় পণ্ডিত, বাপ বড় ভক্ত। আমি খড়দার শ্যামস্থলর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশ টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায়।

"এর লক্ষণ বড় ভাল; একটু নেড়ে চেড়ে দিলে চৈতক্স হয়। ওকে দেখ্তে দেখ্তে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হ'লে আমি দাঁড়িয়ে পড়তুম।

গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে আর একটু হ'লে ঠাকুরের ভাব-সমাধি হইত; এই কথা বলিতেছেন।

যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তব্যোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিয়াছেন; নিতাইয়ের জ্রাক্ষেপ নাই। গৌরপ্রোমে গরগর মাতোয়ারা! ঠাকুর ১৮২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন, নিতাই জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই বলিতেছেন—

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছে বেশ ক'রেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥
বলরে হরিবোল; প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল রে ভোল হরিনামের রোল।
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ, হেরবি হৃদয়্টাঁদ;
ওরে প্রেমে ভোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই॥
এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন।

শচী মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতে-ছেন; কেবল নয়নের কোণে এক বিন্দু জল দেখা দিয়াছে!

#### অষ্ট্রম পরিচ্ছেদ

# গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ্লেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।'

গাড়ী মহেন্দ্র মুখুয়ের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হুইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন,—

"হা কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! জ্ঞান কৃষ্ণ ! প্রাণ কৃষ্ণ ! মন কৃষ্ণ ! আত্মা কৃষ্ণ ! দেহ কৃষ্ণ !" আবার বলিতেছেন "প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন !" গাড়ী মুথুয্যেদের কলে পোঁছিল। অনেক যত্ন করিয়া মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া। ঠাকুর সম্মেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু খাওনা। হাতে করিয়া মেঠাই প্রসাদ্ দিলেন।

এইবারে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে যাইতেছেন। গাড়ীতে মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও ছু তিনটি ভক্ত। মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে দিবেন। ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গোর নিতাই তোমরা দ্ব ভাই।

্ ১৩৮ পৃষ্ঠা

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন।

মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্থে)—প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে
হ'তে সব শুকিয়ে যাবে।

"কিন্তু শীঘ্র এস। আহা, অনেকদিন থেকে তোমার বাড়িতে যাক মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হ'লো, বেশ হ'লো।"

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, জীবন সার্থক হলো!

শ্রীরামকৃষ্ণ—সার্থক ত আছেনই। আপনার বাপও বেশ! সেদিন দেখ্লাম; অধ্যাত্মে বিশ্বাস।

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, কুপা রাখ্বেন যেন ভক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি খুব উদার, সরল। উদার, সরল না হলে।
ভগবান্কে পাওয়া যায় না। কপটভা থেকে অনেক দূর।

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন। গাড়ী চলিভেছে।

ঞীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—যতু মল্লিক কি কর্লে ?

মাষ্টার (স্বগতঃ)—ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্ম ভাবিতেছেন। চৈতন্মদেবের স্থায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন ?

## পঞ্চদশ খণ্ড

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ—বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে

[ মাষ্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার ]

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। সপ্তমী পূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব—রাজধানী মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমী পূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ হুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল ছুইটা বাজিল, ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহলানবীশের ডিসপেনসারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন; ছুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবুদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন।

বেলা তিনটা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দির দৃষ্টে, ঠাকুর করযোড়ে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর ছই একটি ভক্ত। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি শিবনাথের বাড়ি যাইব।" ঠাকুরের আগমনবার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি বাহ্ম ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তাঁহার। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া বাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ির দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়িতে নাই। কি হইবে ? দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহালানবিশ ইত্যাদি ব্রাহ্মন্মাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন! ঠাকুর, একটু বস্থন—ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন।

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্থাবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর নীচে যে স্থানে সংকীর্ত্তন হয়, সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্ম ভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

[ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড', সাকার, নিরাকার—সমন্বয় ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে, সহাস্থে )—শুনলাম, এখানে নাকি সাইন বোর্ড আছে। অশুমতের লোক নাকি এখানে আসবার যো নাই! নরেন্দ্র বললে সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়িতে যেও।

"আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাক্ছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ ব'লছে সাকার কেউ ব'লছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করক। তবে এই বলা যে, মতুয়ার বৃদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্মা ঠিক আর সকলের ভুল। 'আমার ধর্মা ঠিক; আর ওদের ধর্মা ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বৃঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল।' কেন না, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর ব'লতো, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!'

"হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান , শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ; ঋষিদের কালের

১৮৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর বিন্দানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পেলাও কালিয়া ক'রে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্ম মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আমার ভাব কি জান ? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! (সকলের হাস্ত)। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি, এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্ত)।

"কি জান ? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় করলে, তাঁর কাছে পৌছান যায়। যদি কোন মত আশ্রয় ক'রে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হ'লে ডিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ-দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা'হলে অবশ্য পথে কেউ ব'লে দেয় ওহে, ওদিকে যেও না—দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথ দর্শন ক'রবে।

"তবে অত্যের মত ভুল হ'য়েছে, এ কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাব্ছেন। আমাদের কর্ত্ব্য, কিসে যো সো ক'রে জগন্নাথ দর্শন নয়। তা তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার ব'লছো এ তো বেশ। মিছরীর রুটি সিদে ক'রে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগবে।

"তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প **ডনেছ**।

একজন বাহ্যে ক'রতে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল, বন্ধুদের কাছে এসে বললে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একেবারে পাকা লাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বললে যে আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস করতো, সে এসে বললে, তোমরা যা ব'ল্ছো, সব ঠিক, তবে জানোয়ারটি কখন লাল কখন সবুজ, কখন হল্দে, আবার কখন কোন রং থাকে না।

"বেদে তাঁকে সগুণ নিগুণ ছুই বলা হ'য়েছে। তোমরা নিরাকার ব'লছো। একঘেয়ে। ত 'হোক্। একটা ঠিক জান্লে, অস্টাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে এঁকেও জানে ওঁকেও জানে।" ( ছুই একজন বাহ্ম ভক্তের প্রতি অফুলিনির্দ্দি)।

### দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ

### বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

বিজয় তথনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; ঐ ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগী আচার্য্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃ পক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে। সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাহার উপর অসম্ভুষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্থে )—তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো ব'লে তোমার নাকি বড় নিন্দা হ'য়েছে ? যে ভগবানের ভক্ত তার কৃটস্থ বৃদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। হাতৃড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎলোকে তোমাকে কত কি ব'ল্বে, নিন্দা ক'র্বে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য ক'রবে। তুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংল্র জন্ত। অসৎলোকের, বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব; তেড়ে এসে অনিষ্ট ক'র্বে।

"এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হ'তে হয়! প্রথম, বড় মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বল্লে, সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ ক'রে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহ'লে ব'লবে তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন,—ব'লে গালাগালি দিবে। তাকে বল্তে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ । তা'হলে খুব খুসি হয়ে তোমার কাছে ব'সে তামাক খাবে।

"অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হু কোটুকো আছে ? আমি বলি আছে।

"কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবোল দেবে। ছোবোল্ সামলাতে অনেক বিচার আন্তে হয়। তা না হ'লে হয় তো তোমার এমন রাগ হ'য়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীবিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ ১৮৯
ক'রতে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদস্থ বিচার আসে।"

বিজয় - অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা আচার্য্য; অন্তের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত ক'রলে পর, জমিদার আর একধার শাসন করতে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছটি নাই। (সকলের হাস্তা)।

বিজয় ( কুতাঞ্জলী হইয়া )—আপনি একটু আশীর্কাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ও সব অজ্ঞানের কথা। আশীর্কাদ ঈশ্বর করবেন।

[ গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ—গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস ]

বিজয়—আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্ত্রো—
এ এক রকম বেশ! সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে।
(সকলের হাস্তু)। আমি বেশী কাটিয়ে জ্ব'লে গেছি। (সকলের হাস্তু)।
নক্স খেলা জান! সতের ফোঁটার বেশী হ'লে জ্বলে যায়। এক রকম
তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে
থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশী কাটিয়ে জ্ব'লে গেছি।

"কেশব সেন বাড়িতে লেক্চার দিলে। আমি শুনেছিলুম। অনেক লোক ব'সে ছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব ব'ল্লে 'হে ঈশ্বর তুমি আশীর্কাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে ডুবে যাই।' আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তা হ'লে চিকের ভিতর যাঁরা র'য়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে ? তবে এক কর্ম কোরো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো হো ক'রে হাস্তে লাগ্লো। ১৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর

"তা হোক্। আন্তরিক হ'লে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়।

'আমি' ও 'আমার' এইটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, 'তুমি' ও 'তোমার এইটি জ্ঞান।

"সংসারে থাকো, যেমন বড় মাহুষের বাড়ির ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মাহুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি,' কিন্তু মনে মনে, বেশ জানে, এ বাড়ি আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে; তেমনি সংসারে সব কর্ম্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব আমার নয়, এ সব তার। আমি কেবল তার দাস।

"আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।

[ ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ—Yoga subjective and ]
objective ]

(বিজয়ের প্রতি)—"আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম এমন কল্লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্লে (চক্ষু খুল্লে) কি ঈশ্বর নাই ? চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে র'য়েছেন। মানুষ, জীবজন্ত, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য্য-মধ্যে, জলে স্থলে সর্বভূতে তিনি আছেন।

## [ শিবনাথ—শ্রীযুক্ত কেদার চাটুয্যে ]

"কেন শিবনাথকে চাই ? যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায় কোন একটা বিভা খুব ভাল রকম জানে তার ভিতরেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীবিজয়গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

সার আছে। ঈশ্বের শক্তি আছে এই গীতার মত#। চণ্ডীতে আছে, যে খুব স্থুনর, তার ভিতরও সার আছে; ঈশ্বরের শক্তি আছে। (বিজ্ঞারে প্রতি) আহা! কেদারের কি স্বভাব, হ'য়েছে! এসেই কাঁদে! চোখ ছটি সর্ব্বদাই যেন ছানাবড়া হ'য়ে আছে।"

বিজয় — সেখানে ক কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্ম ব্যাকুল!

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অধরের বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

ষদ্যবিভূতিমৎ সত্থং শ্রীমছর্জিতমেব বা।
 তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সম্ভবম্॥

<sup>†</sup> কেদারনাথ চার্ট্য্যে, পরমভক্ত; তখন সরকারী কাজ উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। শ্রীবিজয়ক্ষ গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত। ছুজনেই ভক্ত, পরস্পার দর্শনে আনন্দ করিতেন।

## যোড়শ খণ্ড

#### রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## মহাষ্টমী দিবসে ৱামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[ বিজয়, কেদার, রাম, স্থরেন্দ্র, চুনী, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বাবুরাম, মাষ্টার ]

আজ রবিবার, মহান্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের বাড়ি শারদীয় ছুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিন দিন নিমন্ত্রণ। অধরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বের রামের বাড়ি হইয়া যাইতেন। বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বলরাম, রাখাল বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষ্টে, সহাস্তে)—আজ বেশ মিলেছে। ছু'জনেই একভাবের ভাবী। (বিজয়ের প্রতি) হ্যাগা, শিবনাথ 
ভাপনি—

বিজয়—আজ্ঞা হাঁ, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে আমি সংবাদ পাঠিয়েছিলুম, আর তিনি শুনেছেন।

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ি গিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্ম, কিন্তু দেখা হয় নাই। পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়াদির প্রতি )—মনে চারিটি সাধ উঠেছে।

"বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল থাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা ক'রবো। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপ্বে, দেখবো। আর আট আনার কারণ অষ্টমীর দিন তম্ত্রের সাধকেরা পান ক'রবে, তাই দেখ বো আর প্রণাম ক'রবো।"

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া। এখন বয়স ২২।২৩। কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল। ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ ইইলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহাশুন্ত, চক্ষু স্পন্দহীন!

[ God impersonal and personal—সফিদানন্দ ও কারণান্দময়ী—রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি । ঈর্শ্বরকোটি ও জীবকোটি—নিত্যসিদ্ধের থাক ]

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও আনন্দের নেশা ছটিয়া যায় নাই ! ঠাকুর আপনা আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম করিতেছেন। বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! ব'লবো ? না, আজ কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী! সারে গা মাপাধানী। নীতে থাকা ভাল নয়—অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নীচে থাক্বো!

"স্থল, সৃক্ষা, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না!

"ঈশ্বকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নীচেও আস্তে পারে। ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনাগোনা ক'র্তে পারে। অফুলোম, বিলোম। সাততোলা বাড়ি, কেউ বার বাড়ি পর্য্যস্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ি সাত-তোলায় ২য়—১৩

১৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর যাওয়া আসা করতে পারে। এক এক রকম তৃব্ড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাট্ছে তার পর আবার আর এক রকম। তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না!

"আর এক রকম তুব্ড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ক'রে উঠে ভেঙ্গে যায়! যদি সাধ্যসাধনা ক'রে উপরে যায়, ত আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যসাধনা ক'রে সমাধি হ'তে পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আস্তে বা এসে খপর দিতে পারে না।

"একটি আছে, নিত্যসিদ্ধের থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চার, সংসারে কোন জিনিস তাদের তাল লাগে না। বেদে আছে, হোমা-পাথির কথা। এই পাথি খুব উঁচু আকাশে থাকে। এ আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচুতে থাকে যে ডিম অনেকদিন ধ'রে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটি পড়তে থাকে। আনেক দিন ধ'রে পড়ে। পড়তে পড়তে চোথ ফুটে যায়। যখন মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈততা হয়। তখন বুঝতে পারে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাথি চীৎকার ক'রে মার দিকে চোঁচা দৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হ'য়েছে! এখন মাকে চায়! মা সেই উঁচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোঁচা দৌড়! আর কোন দিকে দিষ্টি নাই।

"অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষ জন্ম।
(বিজ্ঞারের প্রতি)—"তোমাদের ছুইই আছে। যোগ ও ভোগ।
জনকরাজ্ঞার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজ্ঞ্যি, রাজ্ঞা
ঋষি, ছুই-ই। নারদ দেবর্ষি। শুকদেব ব্রহ্মষি।

"শুকদেব ব্রহ্মষি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘন মূর্তি। জ্ঞানী কাকে বলে ? জ্ঞান হ'য়েছে যার—সাধ্যসাধনা করে জ্ঞান হয়েছে। শুকদেব জ্ঞানের মূর্ত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাট বাঁধা। এমনি হয়েছে, সাধাসাধনা ক'রে নয়।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এখন ভক্তদের সহিত কথা কহিতে পারিবেন। কেদারকে গান করিতে বলিলেন। কেদার গাহিতেছেন-

(১)— মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।। মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে তুই এক জনা। ভাবে ভাসে রসে ডোবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা।।

(২)— গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। তার হিল্লোলে পাষ্ড-দলন এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥ মনে করি ডুবে তলিয়ে রই, গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই। এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে হাত ধরে টেনে তোলায়।।

(৩)— যে জন প্রেমের ঘাট চেনে না। গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর তুই একটি ব্রাহ্মবন্ধ ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

### ১৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি)—কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারশুম না।

বিজয়--আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ সহজানন্দ হ'লে অমনি নেশা হয়ে যায়! মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়!

[জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা—জ্ঞানী ও ভক্তের আহারের নিয়ম ]

"এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।" নরেন্দ্র—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যদুচ্ছালাভই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-—অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়।

"ভত্তের পক্ষে উটি নয়। আমার এখনকার অবস্থা,—বাম্নের দেওয়া ভোগ না হ'লে খেতে পারি না! আগে এমন অবস্থা ছিল, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগ্তো। এখন সব্বাইয়ের খেতে পারি না।

"পারি না বটে, আবার এক একবার হয়ও। কেশব সেনের ওখানে (নববৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি, ছক্কা আনলে। তা ধোবা কি নাপিত আন্লে, জানি না। (সকলের হাস্ত)। বেশ খেলুম। রাখাল ব'ল্লে একটু খাও।

( নরেন্দ্রের প্রতি )— "তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, আবার ওতেও আছ! তুমি এখন সব খেতে পার্বে।

(ভক্তদের প্রতি)—"শুকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে,

[ প্র্বকথা—প্রথম উন্মাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদবৃদ্ধি ত্যাগ— কামারপুক্র গমন; ধনী কামারণী; রামলালের বাপ— গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামন্ত্র ]

"আমার কামার বাড়ির দাল খেতে ইচ্ছা ছিল; ছেলেবেলা থেকে। কামাররা ব'ল্তো বামুনরা কি রাধ্তে জানে? তাই খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ \*। (সকলের হাস্ত্র)।

"গোবিন্দ রায়ের কাছে আলা মন্ত নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রায়া ভাত হ'লো। খানিক খেলুম্। মণি মল্লিকের (বরাহনগরের) বাগানে ব্যালুন রালা খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেলা হ'লো।

"দেশে গেলুম; রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাব্লে, যার তার বাড়িতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার ক'রে দেয়। আমি তাই বেশীদিন থাক্তে পারলুম না; চ'লে এলুম।

[বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ]

"বেদ-পুরাণে ব'লেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা ব'লে গেছে,— 'কোরো না, অনাচার হবে'—তন্ত্রে আবার তাই ভাল ব'লেছে।

"কি অবস্থাই গেছে! মুখ ক'রতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর মা' বল্তুম্। যেন, মাকে পাক্ড়ে আন্ছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আনা। গানে আছে—

<sup>\*</sup> ঠাকুর তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর বাড়িতে গিয়াছিলেন।

এবার কালী ভোমায় খাব। ( খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী )। তারা গণ্যোগে জন্ম আমার॥ গ্রথযোগে জনমিলে সে হয় যে মা-থেকো ছেলে। এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, ত্ল'টার একটা ক'রে যাব॥ হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব। যখন আসুবে শমন বাঁধবে কষে, সেই কালী তার মুখে দিব॥ খাবো খাবো বলি মা গো. উদরস্থ না করিব। এই হৃদপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব॥ যদি বল কালী খেলে. কালের হাতে ঠেকা যাবো। আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাবো॥

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাবো। মুগুমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব॥

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাবো। তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব।

"উমাদের মতন অবস্থা হ'য়েছিল। এই ব্যাকুলতা!"

নরেন্দু গান গাহিতে লাগিলেন—

আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী গাহিতেছেন! গিরিরাণী ব'ল্ছেন, পুরবাসীরে! আমার কি উমা এসেছে ? ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন।

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, "আজ মহাইমী কি না; ্মা এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে!"

কেদার—প্রভু, আপনিই এদেছেন! মা কি আপনি ছাডা ? ঠাকুর অন্তদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধরিলেন—

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার জন্ম পাগল। ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব! তিন পাগলে যুক্তি ক'রে ভাঙ্গল নবদ্বীপ।। আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে। রাইকে রাজা সাজাইয়ে আপনি কোটাল সাজে।। আর এক পাগল দেখে এলাম নবদীপের পথে। রাধাপ্রেম সুধা বলে করোয়া কীন্তি হাতে।

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্রামা, স্থধা তর্জিণী!

আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন—

ঠাকুর গান করিতেছেন। হঠাৎ "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোমত হইয়া বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঠাকুৱ শ্রীৱামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, নরেন্দ্র ও অম্থান্থ ভক্তেরা আসন গ্রহণ করিলেন। সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া অতি মৃত্র ও মিষ্ট কথায় ঠাকুরের কাছে কি নিবেদন করিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, চুনী, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার ও হরিশ।

২০০ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর

কেদার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে )—মাথাঘোরাটা কিসে সেরে যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সম্প্রেহ )—ও হয়; আমার হয়েছিল ! একটু একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি, দিলে সারে।

কেদার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( চুনীর প্রতি )— কি গো, তোমরা সব কেমন আছ ?

চুনী—আজ্ঞা, এখন সব মঙ্গল। বৃন্দাবনে বলরাম বাবু, রাখাল, এঁরা সব ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ ?

চুনী—আজ্ঞা বৃন্দাবন থেকে এসেছি—

চুনীলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস ছিলেন। ছুটি শেষ হইয়াছে, তাই কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হরিশের প্রতি )—তুই ছুই একদিন পরে যাস। অসুখ ক'রেছে, আবার সেখানে পড়বি।

(নারা'পের প্রতি, সম্নেহে)—"বোস্ কাছে এসে বোস্! কাল যাস্—গিয়ে সেখানে খাবি। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এ র সঙ্গে যাবি ? (মাষ্টারের প্রতি) কি গো ?

মাষ্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা। তাই চিন্তা করিতেছেন। স্থরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঝে একবার বাড়ি গিয়া-ছিলেন। বাড়ি হইতে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দাঁডাইলেন।

স্থারেক্স কারণ পান করেন। আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ঠাকুর স্থারেক্রের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। একেবারে পান ত্যাগ করিতে বলিলেন না। বলিলেন, স্থারেক্স! দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিবে। আর যেন মাথা টলে না ও পা টলে না। তাঁকে চিন্তা কর্তে কর্তে ভোমার আর পান কর্তে ভাল লাগ্বে না। তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ কর্লে সহজানন্দ হয়।

স্থরেন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি কারণ খেয়েছ ? বলিয়াই ভাবে আবিষ্ট।

সন্ধ্যা হইল। কিঞ্চিৎ বাহ্য লাভ করিয়া ঠাকুর মার নাম করিয়া আনন্দে গান ধরিলেন--

শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা,
স্থাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন! মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন। সুস্বরে বলিতেছেন—হরিবোল, হরিবোল, ছরিময় হরিবোল; হরি হরি হরিবোল।

আবার রাম নাম করিতেছেন,—রাম, রাম, রাম, রাম! রাম, রাম, রাম, রাম!

#### [ ঠাকুরের প্রার্থনা, How to pray ]

ঠাকুর এইবার প্রার্থনা করিতেছেন—"ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রীয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! দেহস্থ চাইনে রাম! লোকমান্ত চাইনে রাম! অষ্ট্রসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত, কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপল্লে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম! ও রাম. শরণাগত!"

#### ২০২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২০শে সেপেম্বর

ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার করুণামাখা স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। রাম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( রামের প্রতি )—রাম! তুমি কোথায় ছিলে ? রাম—আজ্ঞা, উপরে ছিলাম।

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্ম রাম উপরে আয়োজন করিতেছিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি, সহাস্থে)—উপরে থাকার চাইতে নীচে
থাকা কি ভাল নয় ? নীচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল
গড়িয়ে চ'লে আসে।

রাম ( হাসিতে হাসিতে )—আজ্ঞা, হাঁ।

ছাদে পাতা হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণকে লইয়া গেলেন ও পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়ি গমন করিলেন। সেখানে মা আসিয়াছেন। আজ মহাষ্টমী! অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর উপস্থিত থাকিবেন, তবে তাঁহার পূজা সার্থক হইবে।

## সপ্তদশ খণ্ড

# দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজা দিবসে ভক্তসক্তে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে

আজ নবমী পূজা সোমবার, ২৯শে সেপ্টম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবদ। এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল; নহবৎ হইতে রৌশনটোকি প্রভাতী রাগরাগিণী আলাপ করিতেছে। চাঙ্গারী হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পূজ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন। মার পূজা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুঘে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম, নিরজ্ঞন ও মাষ্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের ঘরের বারাগুয় শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বলিতেছেন—জয় জয় তুর্গে জয় জয় তুর্গে—

ঠিক একটি বালক! কোমরে কাপড় নাই। মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—সহজানন্দ, সহজানন্দ। শেষে গোবিন্দের নাম বার বার বলিতেছেন—

#### প্ৰাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন! একদৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। হাজরাও কালীবাড়িতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণপূর্ব্ব বারাণ্ডায় ২০৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার আসন। লাটুও আছেন ও তাঁহার সেবা করেন। রাখাল এ সময় বৃন্দাবনে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। আজ নরেন্দ্র আসিবেন।

ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারাগুটিতে ভক্তেরা শুইয়া-ছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখ ধোয়ার পরে এই উত্তর বারাগুটিতে ঠাকুর একটি মান্তরে বসিলেন। ভবনাথ ও মান্তার কাছে বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছেন।

## [ জীবকোটি সংশয়াত্মা (sceptic)—ঈশ্বরকোটির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভবনাথের প্রতি ) — কি জানিস্, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস সতঃসিদ্ধ। প্রাহ্বাদ 'ক' লিখ্তে একেবারে কান্না—কৃষ্ণকে মনে প'রেছে! জীবের স্বভাব —সংশয়াত্মক বৃদ্ধি। তারা বলে, হাঁ, বটে, কিন্তু—

"হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস কর্বে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিজ্ঞিয়, তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই; যখন স্থিটি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু, অভেদ। অগ্নি বললে, দাহিকা শক্তি অমনি বুঝায়; দাহিকা শক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই।

"তখন প্রার্থনা কললুম, মা, হাজরা এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পর দিন, সে আবার এসে বললে, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভূ সব জায়গায় আছেন।" দক্ষিণেশ্বরে নবনীপুজা দিবসে—নিরঞ্জন ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২০৫ ভবনাথ ( সহাস্থে )—হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট বোধ হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার অবস্থা বদ্লে গেছে। এখন লোকের সঙ্গে হাঁকডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে তর্ক-ঝগড়া কর্বো, এ রকম অবস্থা আমার এখন নয়। যহু মল্লিকের বাগানে হৃদে # বললে, মামা, আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই ? আমি বললাম, না, সে অবস্থা এখন আমার নাই এখন তোর সঙ্গে হাঁকডাক করবার যো নাই।

[ পূর্বেকথা—কামারপুক্রে শ্রীরামকৃষ্ণ—জগৎ চৈতম্যময়— বালকের বিশ্বাস ]

"জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে ?—যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ, সে ততক্ষণ অজ্ঞান ; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।

"যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈত শুময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে। ওদেশে তখন আছি। মেঘ ডাক্ছে, বিহাৎ হচ্ছে। শিবু বল্ছে খুড়ো ঐ চক্মকি ঝাড়ছে! (সকলের হাস্ত) একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাছেে! কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বল্ছে চুপ চুপ, আমি ফড়িং ধরবো। বালক সব চৈত শুন্ময় দেখছে! সরল বিশ্বাস বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া

<sup>\*</sup> হাদয়ের তথন বাগানে আদিবার হকুম ছিল না। কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর অসম্ভই হইয়াছিলেন। হাদয়ের ইচ্ছা মে, ঠাকুর বালয়া কহিয়া আবার তাঁহাকে কর্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। হাদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিতেন; কিছ কটু-বাক্যও বলিতেন। ঠাকুর অনেক শহু করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন।

২০৬ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর
যায় না। উঃ আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাসবনেতে কি
কামড়েছে। তা ভয় হ'ল, যদি সাপে কাম্ড়ে থাকে! তখন কি করি!
শুনেছিলাম, আবার যদি কামড়ায়, তা'হলে বিষ তুলে লয়! অমনি
সেইখানে ব'সে গর্ভ খুঁজতে লাগলুম, যাতে আবার কামড়ায়। ঐ রকম
কচিচ, একজন বল্লে, কি কচ্ছেন গু সব শুনে সে বললে, ঠিক ঐখানে
কামড়ান চাই, যেখানটিতে আগে কামড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ
হয় বিছেটিছে কামড়েছিল।

"আর একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতের হিম ভাল। "কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল। আমি কল্কাতা থেকে গাড়ী করে আস্বার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিম টুকু লাগে। তারপর অসুথ!" (সকলের হাস্তা)।

### [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঔষধ ]

এইবার ঠাক্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাঁর পা ছটি একটু ফুলো ফুলো হয়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখ্তে বললেন, আঙ্গুল দিলে ডোব হয় কি না। একটু একটু ডোব হ'তে লাগ্লো; কিন্তু সকলেই বল্তে লাগ্লেন, ও কিছুই নয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথকে )—তুই সিঁথির মহিন্দরকে ডেকে দিস্, সে বল্লে তবে আমার মনটা ভাল হবে।

ভবনাথ ( সহাস্থে )—আপনার ঔষধে থুব বিশ্বাস। আমাদের অত নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঔষধ তাঁরই। তিনিই এক রূপে চিকিৎসক। গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাৎ ধরস্তুরি।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ

হাজরা আসিয়া বসিলেন। এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বল্লেন, "দেখ, কাল রামের বাড়ি অভগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, কেদার এরা, তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হ'ল কেন? কেদার, আমি দেখেছি, কারণানন্দের ঘর।"

ঠাকুর পূর্ববিদনে, মহাষ্টমীর দিনে, কলিকাতায় প্রতিমা দর্শনে গিয়াছিলেন। অধরের বাড়ি প্রতিমা দর্শন করিতে যাওয়ার পূর্বের রামের বাড়ি হইয়া যান। সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। নরেক্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেক্রের হাঁটুর উপর পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত—ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাছর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাত্ররের উপর শুইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল—তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন; সমাধিস্থ!

ভবনাথ গান গাহিতেছেন-

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না॥
ও ছুটি চরণ, বিনে আমার মন, অন্ত কিছু আর জানে না। [৬৩ পৃঃ
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাহিতেছেন—
কখন কি রক্তে থাক মা।

ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—বল রে এীত্রগা নাম।

( ওরে আমার আমার আমার মন রে )। नया नया नया शोती, नया नातायि ! ছঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি॥ তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী। কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥ রামরূপে ধর-ধনু মা, কুষ্ণরূপে বাঁশী। ভুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী।। দশ মহাবিভা তুমি মা, দশ অবতার। কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার॥ যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্পদলে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥ যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে। নিশি দিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে। যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে। অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীতুর্গা ব'লে ডাকে॥ যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে। সুধামাখা তারা নাম, মা আর কার আছে॥ যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব। বাজন মুপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব॥ যথন বসিবে মাগো শিব সলিধানে।---জয় শিব জয় শিব ব'লে. বাজিব চরণে 🛭 চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়। ভূমিতে লিখিয়ে পুই নাম, পদ দে গো তায়॥

## দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূঞ্।দিবসে—নরেক্র ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২০৯

শক্ষরী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে।।
নখাঘাতে ব্রহ্ময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কুপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ ছ'খানি।।
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে ছটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।
গোলকে সর্ব্রমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অরপর্ণা অনন্তর্রপিণী।
ছুর্সা ছুর্গা ব'লে, যেবা পথে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ভবনাথ নৱেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীৱামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য

হাজরা উত্তরপূর্বে বারান্দায় বসিয়। হরিনামের মালা হাতে করিয়া জপ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার জপের মালা হাতে লহিলেন। মাষ্টার ও ভবনাথ সঙ্গে। বেলা প্রায় দশটা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাজরার প্রতি )—দেখ, আমার জপ হয় না ;—না, না, হয়েছে !—বাঁ হাতে পারি, উদিক ( নাম জপ ) হয় না !

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে গিয়া একেবারে সমাধি! ২য়—১৪

### ২১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে মালা-গাছটি এখনও রহিয়াছে। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা নিজের আসনে বসিয়া—তিনিও অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। আনেকক্ষণ পরে হঁশ হইল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন খিদে পেয়েছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্ম এই কথাগুলি সমাধির পর বলেন।

মাষ্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "না বাপু আগে কালী ঘরে যাব।"

### [ নবমী-পূজাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের ৶কালীপূজা ]

ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাস্থ হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকৈ উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্তের মান্দর। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার পাদপল্লে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন। চলিয়া আসিবার সময় ভবনাথকে বলিলেন, এইগুলি নিয়ে চল্—মার প্রসাদী ভাব আর শ্রীচরণায়ত। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাষ্টার। আসিয়াই হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম। হাজরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন!

ঠাকুর জ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল, যে এ অভায় ?

হাজর। তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের ভিতরেই আছেন, সাধনের দারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বেলা হইয়াছে। ভোগ আরতির ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অতিথি শালায় ব্রাহ্মণ, বৈঞ্চব, কাঙ্গাল সকলে যাইতেছে। মার প্রসাদ রাধা-কান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে। ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাইবেন। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তেরা দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিবসৈ—নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২১১ বসিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে খা—কেমন ? (নরেন্দ্রের প্রতি) না, তুই এখানে খাবি ?—-

"আচ্ছা নরেন্দ্র আর মামি এইখানে খাব।"

ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন। প্রাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ভত্তেরা বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছেন, সেইখানে আসিয়া বসিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। বেলা ছুইটা। সকলে উত্তরপূর্ব্ব বারান্দায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণপূর্ব্ব বারান্দা হইতে ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমগুলু, মুখে হাসি। ঠাকুর ও ভত্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—ওর মনের ভাব ঐ কি না, তাই ঐ সেজেছে।
নরেন্দ্র—ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি। (হাস্থা)।
হাজরা—তাতে পঞ্চ মকার, চক্র এ সব ক'রতে হয়।

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। ও কথায় সায় দিলেন না। কেবল রহস্ত করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গাহিতেছেন—

আর ভুলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।

[ পূর্ব্বকথা-রাজানারাণের চণ্ডী-নকুড় আচার্য্যের গান ]

ঠাকুর বলিতেছেন, আহা, রাজনারাণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার। ঐ রকম ক'রে নেচে নেচে তারা গায়। আর ওদেশে নকুড় আচার্য্যের গান। আহা কি নৃত্য, কি গান!

পঞ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী সাধু। যাকে তাকে গালাগাল দেন, শাপ দেন! তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত।

সাধু বলিলেন, হিঁয়া আগ মিলে গা ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জ্বোড়

২১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর করিয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রহিলেন, ততক্ষণ হাতজ্ঞাড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাধুটি চলিয়া গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, তাদের এই রকম ক'রে প্রসন্ন করতে হয়। এ যে সাধু!

[ এরামকৃষ্ণ ও গোলকধাম খেলা—'ঠিক লোকের সর্ব্বত্র জয়']

গোলকধাম খেলা হইতেছে। ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর ছইজনকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন, ধহা তোমরা ছ ভাই! (মাষ্টারকে একান্তে) আর খেলো না। ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন। হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল ঠাকুর বলিতেছেন, হাজরার কি হ'ল!—আবার!

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে! সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছেন।

লাটুর ঘুঁটি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ-মুক্তি! লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নোটোর যে আহলাদ—দেখ। ওর উটিনা হ'লে মনে বড় কট্ট হত। (ভক্তদের প্রতি একান্তে) এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহন্ধার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না! সকলের কাছেই জয়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ বামাচার নিন্দা

[ পূর্ব্বকথা—তীর্থদর্শন ; কাশীতে ভৈরবী চক্র— ঠাকুরের সন্তানভাব ]

ঘরে ছোট তক্তাপোশটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার মেজেতে বসিয়া আছেন। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী এই সব মতের কথা নরেন্দ্র তুলিলেন। ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতেছেন। বলিতেছেন,—"ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে।

( নরেন্দ্রের প্রতি )—"তোর আর এ সব শুনে কাজ নাই।

"ভৈরব ভৈরবী, এদেরও ঐ রকম। কাশীতে যখন আমি গেল্ম, তখন একদিন ভৈরবীচক্তে আমায় নিয়ে গেল। একজন ক'রে ভৈরব, একজন ক'রে ভৈরবী। আমায় কারণ পান কর্তে বললে। আমি বললাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগ্লো। আমি মনে কললাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান কর্বে। তা নয়, নৃত্যু করতে আরম্ভ করলে! আমার ভয় হ'তে লাগ্লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

"স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান। ( নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি )—"কি জান ? আমার ভাব মাতৃভাব, ২১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভ্রমীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব—বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ ঐ ভাবে সাধন ক'রত। বড় কঠিন! ঠিক ভাব রাখা যায় না।

"নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার। মত পথ। যেমন কালী ঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা; শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

"অনেক মত—অনেক পথ—দেখলাম। এ সব আর তাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ; তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস; আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি!"

ভক্তেরা নিস্তর হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন। [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মান্থুষের উপর ভালবাসা— Love of mankind ]

ভবনাথ (বিনিতভাবে )—লোকের সঙ্গে মনান্তর থাক্লে, মন কেমন করে। তাহ'লে সকলকে ত ভালবাসতে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—প্রথমে একবার কথাবার্ত্তা কইতে—তাদের সঙ্গে ভাব কর্তে—চেষ্ঠা ক'রবে। চেষ্ঠা করেও যদি না হয়, তার পর আর ও সব ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও—তাঁর চিন্তা কর—তাঁকে ছেড়ে অহা লোকের জহা মন খারাপ করবার দরকার নাই।

ভবনাথ—ক্রাইষ্ট (Christ), চৈত্তন্ত, এঁরা সব ব'লে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল ত বাস্বে, — সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে। কিন্ত যেখানে ছষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রাণাম কর্বে। কি, চৈতন্য দেব ? দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজাদিবসে—নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে ২১৫ তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ।' শ্রীবাসের বাড়িতে তাঁর শাশুড়াকে চুল ধ'রে বার করা হয়েছিল।

ভবনাথ—দে অন্ম লোক বার করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাঁর সম্মতি না থাকলে পারে ?

"কি করা যায় ? যদি অত্যের মন পাওয়া না গেল, ত রাতদিন কি ঐ ভাবতে হবে ? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক্ ওদিক্ বাজে খরচ ক'রব ? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাথাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায় চাই! মানুষ নিয়ে কি ক'রব ?

> "ঘরে আস্বেন চণ্ডী, শুন্বো কত চণ্ডী, কত আস্বেন্ দণ্ডী যোগী জটাধারী!

"তাঁকে পেলে স্বাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই ব'লে ত্যাগ কললুম; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হলো যে মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কললুম। যদি খাঁটে বন্ধ করেন। তখন বললুম মা তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।"

ভবনাথ ( হাসিতে হাসিতে )—এ পাটোয়ারী ! শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—হাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারী !

"ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্থা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও। সাধক বললেন, ঠাকুর যদি বর দেবেন ত এই বর দিন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে ব'সে খাই। এক বরেতে অনেকগুলি হ'ল। ঐশ্বর্য্য হ'ল, ছেলে হ'ল, নাতি হ'ল।" (সকলের হাস্থা)।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর অভিভাবক—শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি— সঙ্কীর্ত্তনানন্দে

ভক্তেরা ঘরে বসিয়াছেন। হাজরা বারান্দাতেই বসিয়া আছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরা কি চাইছে জান? কিছু টাকা চায়, বাড়িতে
কষ্ট। দেনা কর্জন তা, জপ ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন!
একজন ভক্ত—তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে পারেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা! তবে প্রেমোন্মাদ না হ'লে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধ'রে খেতে বসিয়ে দেয়। বুড়ো-দের কে দেয়? তাঁর চিন্তা ক'রে যখন নিজের ভার নিজে নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার লন \*। নিজে বাড়ির খবর লবে না! হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে, 'বাবাকে আস্তে বোলো; আমরা কিছু চাইবো না!' আমার কথাগুলি শুনে কালা পেলো।

[ শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ]

"হাজরার মা বলেছে রামলালকে, 'প্রতাপকে একবার আস্তে বোলো, আর তোমার খুড়ো মশায়কে আমার নাম করে বোলো, যেন তিনি প্রতাপকে আস্তে বলেন!' আমি বললুম—তা শুনলে না।

"মা কি কম জিনিস গা ? **চৈত্তগ্রদেব** কত ব্ঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আস্তে পাল্লেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাট্বো। চৈত্তগ্রদেব অনেক ক'রে বোঝালেন। বল্লেন, 'মা তুমি না অহুমতি

শ্বনন্তাশ্চিত্তয়রতো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
 তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেয়ং বহায়্য়হয়॥ [ গীতা—৯।২২

দক্ষিণেশ্বরে নবমী পুজাদিবসে—নরেন্দ্রাদি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ২১৭
দিলে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর
থাক্বে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে।
আমি কাছেই থাক্ব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব।' তবে শচী
অনুসতি দিলেন।

"মা যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্থায় যেতে পারেন নি। মার সেবা কর্তে হ'য়েছিল কি না। মার দেহত্যাগ হ'লে তবে হরিসাধন কর্তে বেরুলেন।

"বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আস্তে ইচ্ছা হলো না। গঙ্গামার কাছে থাক্বার কথা হলো। সব ঠিক ঠাক! এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্ত্তর ভাত আর কতদিন খাব? তখন হুদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর একদিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা; এমন সময়ে মাকে মনে পড়্লো। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন! ভাব্লুম মার চিন্তা থাক্লে ঈশ্বর ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরাচন্তা ক'বুবো, নিশ্চিন্ত হয়ে।

(নরেন্দ্রের প্রতি)—"তুমি একটু তাকে বোলো না। আমায় সেদিন বললে, হাঁ, দেশে যাব, তিন দিন গিয়ে থাকবো। তারপর যে সেই।

(ভক্তদের প্রতি )—"আজ ঘোষপাড়া ফোষপাড়া কি সব কথা হ'ল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়েস মুণ্ডি হয়ে যাক্।"

নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে, আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে, জীবন্ত জ্যোতির্মায়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্তস্বরূপ, বিরাজিত হাদিকন্দরে;
জ্ঞানপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত-মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে;
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে, দীন হীন ব'লে দয়া করে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকটসহায় ছঃখসাগরে;
পরম স্থায়বান্ করেন ফলদান, পাপপুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিলু কুপানিধি, শ্রবণে য়ার গুণ আঁখি ঝরে,
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও রে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ য়ার তরে।
বিচিত্র শোভাময় নির্মাল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরপ বচন হারে;
ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।
(২)— চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে, [পুর্চা…৯

ঠাকুর নাচিতেছেন। বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন—

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা। [পৃষ্ঠা ১০১ মান্তার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুসি! গান হইয়া গেলে ঠাকুর মান্তারকে সহাস্থে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো, তা হলে আরও জমাট হতো। তাক্ তাক্ তা ধিনা, দাক্ দাক্ দা ধিনা; এই সব বোল্ বাজ্বে! কীর্ত্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে!

# অফাদশ খণ্ড

শ্রীরামকৃক্ষের অধরের বাড়ি আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## বিজয়, কেদার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

[ কেদার, বিজয়, বাবুরাম, নারাণ, মাষ্টার, বৈষ্ণবচরণ ]
আজ আশ্বিন শুরা একাদশী, বুধবার ১লা অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ি আসিতেছেন। সঙ্গে নারা'ণ,
গঙ্গাধর। পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। ঠাকুর ভাবে
বলিতেছেন, 'আমি মালা জোপ্বো? হাক পূ! এ শিব যে পাতাল
ফোঁড়া শিব, স্য়ন্তুলিঙ্গ!"

অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। কেদার, বিজয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। কীর্ত্ত-নীয়া বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রত্যন্থ আফিস হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীর্ত্তন শুনেন। বৈষ্ণবচরণের সংকীর্ত্তন অতি মিষ্ট। আজও সংকীর্ত্তন হইবে। ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তেরা সকলেই গাত্রোখান করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর সহাস্থে আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর নারাণ ও বাবুরামকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, আপনারা আশীর্কাদ করে।, যেন এদের ভক্তি হয়। নারাণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল; ভক্তেরা বাবুরাম ও নারাণকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

### ২২০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১লা অক্টোবর

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি )—তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো—তা না হ'লে তোমরা কালীবাড়ি গিয়ে পড়তে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল।

কেদার (বিনীতভাবে, কৃতাঞ্জলী)—ঈশ্বরের ইচ্ছা—সে আপনার ইচ্ছা।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ভক্তসঙ্গে কার্ত্তনানন্দে

এইবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ভ করিয়া রাসকীর্ত্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের মিলন কীর্ত্তন যাই আরম্ভ হইল, ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনাস্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) —ইনি বেশ গান!

এই বলিয়া বৈষ্ণবচরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে 'শ্রীগোরাঙ্গ-স্থন্দর' এই গানটি গাহিতে বলিলেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন—

**'এীগোরাঙ্গস্থন্দর** নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায়' ইত্যাদি

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, 'কেমন ?' বিজয় বলিলেন, 'আশ্চর্য্য।' ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধরিলেন—

ভাব হবে বৈ কি রে!

ভাবনিধি গ্রীগোরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে।

ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।

বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে ; সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে। যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে)।

গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মণি লঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন,—

#### হরি হরি বলরে বীণে!

হরির করুণা বিনে, পরম তত্ত্ব আর পাবিনে ॥
হরি নামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে, তবে ভবে আর ভাবিনে !
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাই সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ডুবিনে ।

ঠাকুরের কীর্ত্তনীয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে স্কুর করিতেছেন। বৈষ্ণবচরণকে বলিতেছেন, ঐ রকম ক'রে বলো—কীর্ত্তনীয়া চঙে। বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন—

শ্রীন্থর্গনিম জপ সদ। রসনা আমার।
তুর্গমে শ্রীত্বর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
তুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে,
ভাসিতেছে, সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে।
শ্রীগুরু করুণা করি যেই ধন দিলে,
সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কুলে।
যদি বল ছয় রিপু হইয়ে পবন,
ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান।

## ২২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১লা অক্টোবর

তুফানেতে কি করিবে শ্রীহুর্গানাম যার তরী, অবশ্য পাইবে কুল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী। তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল, তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল। দশমহাবিভা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।। চল অচল তুমি মা তুমি সূকা সূল, স্তু স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল। ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোক তারিণী, সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি।। ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন— চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ম স্থূল, স্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বসূল, ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী, সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি॥

কীর্ত্তনীয়ারা আবার আরম্ভ করিলেন—
বায়ু অন্ধকার আদি শৃত্য আর আকাশ,
রূপ দিক্ দিগন্তর তোমা হ'তে প্রকাশ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে,
তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে।।
ইড়া পিঙ্গলা সুযুগ্ধা বজ্রা চিত্রাণীতে,
ক্রমযোগে আছে জেগে সহস্রা হইতে।
চিত্রাণীর মধ্যে উধ্বে আছে পদ্ম সারি সারি,
শুক্রবর্ণ সুবর্ণবর্ণ বিচ্নাতাদি করি।।

তুই পদ্ম প্রফুটিত একপদ্ম কোঢ়া, অধোমুথে উপ্ল মুখে আছে হুই পদ্ম জোড়া। হংসরূপে বিহাব তথায় কর গো আপনি, আধার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনী। তহুপের মণিপুর নাম নাভিস্থল, রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল। সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছ্য়, সে অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায়॥ হ্লদিপদ্মে আছে মানস সরোবর, অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর। সুবর্ণবর্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বাণ, সেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর প্রাণ॥ তহুধ্বে কণ্ঠদেশ ধূমবর্ণ পদ্ম, ষোড়শদল নাম তাঁর পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য। সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ, সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ। ততুধের শির্দি-মধ্যে পদ্ম সহস্রদল, গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহা স্থল। সেই পদ্মে বিশ্বরূপে পরমশিব বিরাজে. একা আছেন শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্ধজে॥ ব্রহ্মরন্ধ্র আছে যথা শিব বিম্বরূপ. তুমি তথা গেলে, শিব হন স্বীয়রূপ। তথা শিবসঙ্গে রঙ্গে কর গো বিহার. বিহার সমাপনে শিব হন বিম্বাকার॥

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার নিরাকার কথা— চিনির পাহাড়

কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাত্রোখান করিলেন—বাড়ি যাইবেন। কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞা তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি অধরকে না ব'লে যাবে ? অভদ্রতা হয় না ?
কেদার—তস্মিন্ তুপ্তে জগৎ তুপ্তম্; আপনি যেকালে রইলেন,
সকলেরই থাকা হলো—আর কিছু অস্ত্রথ বোধ হয়েছে—আর বিয়ে
থাওয়ার জন্ম একটা ভয় হয়—সমাজ আছে—একবার তো গোল
হয়েছে—

বিজয়—এঁকে রেখে যাওয়া—

এমন সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসিলেন। ভিতরে পাতা হইয়াছে। ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। বিজয় ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে। বিজয়, কেদার ও অক্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন। কেদার বিজয় ও অক্যান্ত ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিলেন।

[ কেদারের কাকুতি ও ক্ষমাপ্রার্থনা—বিজয়ের দেবদর্শন ]

কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, মাপ করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম! কেদার বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোনু ছার!

কেদারের কর্ম্মস্থল ঢাকায়। সেখানে অনেক ভক্ত তাঁহার কাছে

কলিকাত। অধরের বাটীতে—বিজয়, কেদার প্রভৃতি সঙ্গে ২২৫ আসেন ও তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারূপ দ্রব্য আনয়ন করেন। কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন।

কেদার (বিনীতভাবে )—লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। কি ক'রবো প্রভু, হুকুম করুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ— ভক্ত হ'লে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর উন্মাদের পর ওদেশে (কামারপুকুরে) গেলুণ। তখন কি অবস্থাই গেছে! খানকী পর্য্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্বের মৃত্ত্বরে )-—প্রভু, আপনি শক্তি সংগার করুন। অনেক লোক আসে। আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হয়ে যাবে গো !—আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে হয়ে যায়।

কেদার বিদায় লইবার পূর্বেব বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি, তা আমরা জানি না! শুধু নিরাকার বললে কেমন করে হবে ?

যোগেন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য্য! বার বছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখ্ছে! আদি সমাজের সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পূজাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে আস্তে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে) — ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখ্ছে। অধর — শিবনাথ বাবু সাকার মানেন না।

বিজয়—সেট। তাঁর ৰুঝবার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বছরূপী কখনও এ রং কখন সে রং।যে গাছতলায় ব'সে থাকে, সে ঠিক জান্তে পারে। আমি ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে দেখ্তে পেলাম চালচিত্র। কত ২য়—১৫

২২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত — ২য় ভাগ [১৮৮৪, ১লা অক্টোবর দেবতা, তাঁরা কত কি বললেন। আমি বললুম, তাঁর কাছে যাবো তবে বুঝ্বো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোমার ঠিক দেখা হয়েছে।

কেদার—ভত্তের জন্ম সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যথন ঠাকুরকে দর্শন করলেন, বলেছিলেন, কুগুল কেন ছল্ছে না ? ঠাকুর বললেন, তুমি দোলালেই দোলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব মান্তে হয় গো — নিরাকার সাকার সব মানতে হয়। কালীঘরে ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে দেখলুম রমণী খান্কী! বললুম মা তুই এইরূপেই আছিস্! তাই বল্ছি, সব মান্তে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—এসেছেন এক ভাবের ফকির। বিজয়—তিনি অনন্তশক্তি—আর একরূপে দেখা দিতে পারেন না ?

কি আশ্চর্য্য ! সব রেশুর রেণু এরা সব কি না এই সব ঠিক কর্তে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত প'ড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি! চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছ্লো। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভ'রে গেল। আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাব ছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব! (সকলের হাস্তা)।

# উনবিংশ খণ্ড

### দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণেশ্বরে বেদান্তবাগাশ —ঈশান প্রভৃতি ভক্ত প্রসঙ্গে

আজ শনিবার ১১ই অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে ছোট ভক্তাপোশে শুইয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ২টা বাজিয়াছে। মেজের উপর মাষ্টার ও প্রিয় মুথ্য্যে বসিয়া আছেন।

মাষ্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে প্রায় ২টার সময় পৌছিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যহুমল্লিকের বাড়ি গিয়াছিলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়ীভাড়া কত! যখন এরা বল্লে ৩০/০, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে আবার শুকুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা কর্ছে। সে বল্লে ৩০ (সকলের হাস্তা)। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে; বলে, ভাড়া কত ?

"কাছে দালাল এসেছে। সে যছকে বল্লে, বড়বাজারে ৪ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে, নেবেন ? যছ বলে, কত দাম ? দামটা কিছু কমায় না ? আমি বল্লুম, 'তুমি নেবে না, কেবল ঢং কর্ছো। না ?' তথন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তরই; ৫টা লোক আনাগোনা কর্বে বাজারে খুব নাম হবে।

"অধরের বাড়ি গিছলো, তা আমি আবার বললাম, তুমি অধরের বাড়ি গিছিলে, তা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন বলে, 'এঁটা, এঁটা, সন্তুষ্ট হয়েছে ?'

"যহর বাড়িতে—মল্লিক এসেছিল! বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে বুঝ তে পারলাম। চক্ষর দিকে তাকিয়ে বল্লুম, 'চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে!' আর দেখলাম, লক্ষীছাড়া। যহর মা অবাক্ হয়ে বললে, বাবা, তুমি কেমন ক'রে জানলে, ওর কিছু নাই। চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম।

নারা'ণ আদিয়াছেন, তিনিও মেজেয় বিদয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয়নাথের প্রতি) — হঁটাগা তোমাদের হরিটি বেশ।
প্রিয়নাথ—আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি । তবে ছেলেমাকুষ—
নারা'ণ—পরিবারকে মা বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! আমিই বল্তে পারি না, আর সেমা বলেছে! (প্রিয়নাথের প্রতি)—কি জান, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে। [ঠাকুর অন্ত কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হেম কি বলেছিলো জান ? বাবুরামকে বললে, ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথা। (সকলের হাস্ত)। না গো আন্তরিক বলেছে। আবার আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কীর্ত্তন শুনাবে বলেছিল। তা হয় নাই। তার পর নাকি বলেছিল, 'আমি থোল করতাল নিলে লোকে কি বলবে'। তয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে।

[ ঘোষপাড়ার স্ত্রীলোকের হরিপদকে গোপালভাব—
কোমার বৈরাগ্য ও স্ত্রীলোক ]

"হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে, কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপাল ভাব। আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। বলে বাৎসল্য ভাব। এ বাৎসল্য থেকে আবার ভাচ্ছল্য হয়।

"কি জান ? **নেয়ে মানু**ষ থেকে অনেক দূরে থাক্তে হয়, তবে

যদি ভগবান লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে সব মেয়েমাসুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া, বড খারাপ। এরা সত্তা হরণ করে। অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ রাখাল এরা সব একদিন আপনারা রান্না করলে। ওরা খেতে বদেছে, এমন সময় একজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে वरम वरन, थाव। आभि वननाम, आँडिरव ना; आछ्छा, यनि थारक, তোমার জন্ম রাখ্বে। তাসে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত এদের হাতে থাওয়া যায়।

"মেয়ে মাকুষের কাছে খুব সাবধান হ'তে হয়। গোপাল ভাব, এ সব কথা শুনো না। 'মেয়ে ত্রিভূবন দিলে খেয়ে।' অনেক মেয়ে মানুষ জোয়ান ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নূতন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব!

"যাদের কৌমার-বৈরাগ্য, যারা ছেলে বেলা থেকে ভগবানের জন্ম ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা! তারা নৈক্ষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়ে মানুষ থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে ভাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়ে মাকুষের পাল্লায় পড়ে, তা হ'লে আর নৈক্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ ভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নীচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমার-বৈরাগ্য তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্য্যস্ত লাগে না।

### [জিতেন্দ্রিয় হবার উপায়—প্রকৃতিভাব সাধন]

"জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে ? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেকদিন স্থীভাবে ছিলাম। মেয়ে মাকুষের কাপড়, গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে ২৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর আরতি করতুম! তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন ক'রে ? ছজনেই মা'র সখী!

"আমি আপনাকে পু (পুরুষ) বল্তে পারি না। একদিন ভাবে রয়েছি (পরিবার) জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি তোমার কে ? আমি বল্লুম, 'আনন্দময়ী'।

"এক মতে আছে, যার মাইয়ে বোঁটা সেই মেয়ে। অর্জুন আর কৃষ্ণের মাইয়ে বোঁটা ছিল না। শিবপূজার ভাব কি জান ? শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই ব'লে পূজা করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আস্তে না হয়।"

# দিতীয় পরিচ্ছেদ স্ত্রীলোক লইয়া সাধন—শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, মাষ্টার, আরও কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন। এমন সময় ঠাকুরদের বাড়ির একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

্ শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

"কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হ'লেন। ভাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হ'লে দক্ষিণেশ্বরে — প্রিয় মৃথ্যে, মান্তার, নারাণ, প্রভৃতি সঙ্গে ২৩১
প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে
সন্তোগ। কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হ'তে হয়! তখন মেয়ে
মানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও
বেশী কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠ্বার সময় হেল্তে ছল্তে নাই।
হেল্লে ছল্লে পড়বার খুব সন্তাবনা। যার। হুর্বল, তাদের ধ'রে ধ'রে
উঠতে হয়। সিদ্ধ অস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর
বেশী ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পাল্লে হয়।
উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে কিন্তু নাচা যায় না। আবার
দেখ—যা ত্যাগ করে গিছি, ছাদে উঠ্বার পর তা আর ত্যাগ কর্তে
হয় না। ছাদও ইট, চূণ, সুরকির তৈয়ারী, আবার সিঁড়িও সেই
জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়ে মানুষের কাছে এত সাবধান হ'তে হয়,
ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী।

"কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।

তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্বে। আর তত ভয় নাই।

[ ধ্যানযোগ ও জ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্ন্মুখ ও বহিন্মুখ ]

"বহির্দ্ধ অবস্থায় স্থুল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তার পর সুক্ষ্ম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তারপর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ,— আনন্দময়, কোষে মন থাকে। এইটি চৈতত্যদেবের—অর্জবাহ্য দশা।

"তার পর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। এইটি চৈতক্যদেবের অন্তর্দ্ধশা।

"অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জান ? দয়ানন্দ বলেছিল, 'অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ ক'রে! অন্দর বাড়িতে যে সে যেতে পারে না।' ৺ "আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লাল্চে রংটাকে ২৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর বল্তুম স্থুল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বল্তুম স্থুল, সব ভিতরে কাল খড়,কের মত ভাগটাকে বল্তুম কারণশরীর।

"ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ— মাথায় পাথি বসবে জড় মনে করে।

> [ পূর্ব্বকথা—কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ— চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয় ]

"কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদির) উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কার্চবং! সেজো বাবুকে বল্লুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! ঐ ধ্যানটুকুছিল ব'লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুলো মনে করেছিল (মান টান গুলো) হয়ে গেল।

"চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কচ্ছে, তবুও ধ্যান হয়। যেমন মনে কর, একজনের দাঁতের ব্যামো আছে, কন কন করে !——"

ঠাকুরদের শিক্ষক—আজে, ওটি বেশ জানি। ( হাস্ত )।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—হাঁ গো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তা হলে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

শিক্ষক—পতিত পাবন নাম তাঁর আছে, তাই ভরসা। তিনি দয়াময়।

[ পূর্ব্বকথা—শিখরা ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের সহিত কথা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—শিথরাও বলেছিল, তিনি দয়াময়। আমি বল্লুম, তিনি কেমন ক'রে দয়াময়? তা তারা বল্লে, কেন মহারাজ! তিনি আমাদের স্থৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্ম এত জিনিস তৈয়ারী করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা

দক্ষিণেশ্বরে—প্রিয় মুখুয্যে, মাষ্টার, নারা'ণ প্রভৃতি সঙ্গে ২৩৩ আমি বললুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন, খাওয়াচ্ছেন, তা কি এত বাহাছরী ? তোমার যদি ছেলে হয়, তাকে কি আবার বামুন পাড়ার লোক এসে মানুষ ক'রবে ?

শিক্ষক—-আজ্ঞা, কারু ফস্ ক'রে হয়, কারু হয় না,এর মানে কি ?
[ লালাবাবু ও রাণীভবানীর বৈরাগ্য—সংস্কার থাকিলে সত্তগুণ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ— কি জান ? অনেকটা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারেতে হয়। ্লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।

"একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ কর্লে; লোকে অবাক্। এক পাত্রে এত মাতাল কি ক'রে হ'ল ? একজন বললে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।

"হতুমান দোনার লক্ষা দগ্ধ কর্লে। লোকে অবাক্। একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে! কিন্তু আবার ব'লেছে, আদত কথা এই— সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল।

"আর দেখ লালাবাবু\*—এত ঐশ্বর্যা; পূর্বে জন্মের সংস্কার না থাক্লে ফস্ ক'রে কি বৈরাগ্য হয় ? আর রাণীভবানী—মেয়ে মাসুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি!

[ কৃষ্ণদাদের রজোগুণ—তাই জগতের উপকার ]

"শেষ জান্ম সম্বশুণ থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্ম মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয় কর্মা থেকে মন স'রে আসে।

<sup>\*</sup> লালাবাবু, বাঙ্গালী জাতির গৌরব, পাইকপাড়ার ৺ক্ষচন্দ্র সিংহ। যৌবনে বৈরাগ্য—সাত লক্ষ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ। মথুরাবাস—ত্রিশ বৎসর বয়সে। চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী। বিয়াল্লিশে ৺প্রাপ্তি। পত্নী 'রাণী কাত্যায়নী।' নিঃসন্তান। শুরু কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তমালের (বাঙ্গালা পত্তে) অসুবাদক।

"কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু; জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই! জিজ্ঞাসা করলুম, মামুষের কি কর্ত্তব্য ? তা বলে, 'জগতের উপকার ক'র্বো।' আমি বললুম, হ্যাগা তুমি কে ? আর কি উপকার ক'র্বে ? আর জগৎ কত্টুকু গা, যে তুমি উপকার ক'র্বে ?"

নারা'ণ আদিয়াছেন। ঠাকুরের ভারী আনন্দ। নারায়ণকে ছোট খাটটির উপর পাশে বসাইলেন। গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন। মিপ্তার খাইতে দিলেন। আর সম্মেহে বললেন, জল খাবি ? নারা'ণ মাষ্টারের স্কুলে পড়েন। ঠাকুরের কাছে আসেন বলিয়া বাড়িতে মার খান। ঠাকুর সম্মেহে একটু হাসিতে হাসিতে নারাণকে বল্ছেন, তুই একটা চামড়ার জামা কর, তা'হলে মার্লে বেশী লাগবে না।

ঠাকুর হরিশকে বললেন, তামাক খাব।

[ স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বার বার নিষেধ—

#### ঘোষপাড়ার মত ]

আবার নারায়ণকে সম্বোধন ক'রে বল্ছেন, "হরিপদর সেই পাতান মা এসেছিল। আমি হরিপদকে খুব সাবধান করে দিয়েছি। ওদের ঘোষ পাড়ার মত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার কেউ আশ্রয় আছে ? তা বলে, হাঁ—অমুক চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আহা, নীলকণ্ঠ সেদিন এসেছিল এমন ভাব ! আর একদিন আসবে ব'লে গেছে। গান শুনাবে। আজ ওদিকে নাচ হচ্ছে, দেখো গে, যাও না। (রামলালকে) তেল নাই যে, (ভাঁড় দৃষ্টে) কৈ, তেল ভাঁড়ে তো নাই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# পুরুষ প্রকৃতিবিবেক যোগ—রাধাকৃষ্ণ, তাঁনে কে ? আগাশক্তি

[ বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, Col. Olcott, স্থুরেন্দ্র, নারা'ণ ]

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন; কখনও ঘরের ভিতর কখনও ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিম দিকে গোল বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া, গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

[ সঙ্গ (environment) দোষ গুণ, ছবি, গাছ, বালক ]

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ভক্তেরা আবার মেজেতে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া চুপ করিয়া আছেন। এক একবার ঘরের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেওয়ালে অনেকগুলি পট আছে। ঠাকুরের বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে নিতাই গোর ভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সম্মুথে গ্রুব ও প্রহ্লাদের ছবি ও মা কালীর মূর্ত্তি। ঠাকুরের জান দিকে দেওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, পিছনে দেওয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে—পীটর ডুবিয়া যাইতেছেন, যীশু ভুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সাধু সন্মাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অত্য মুখ না দেখে সাধু সন্মাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে

—ধনী, রাজা, Queen-এর ছবি—Queen-এর ছেলের ছবি, সাহেব মেম বেডাচ্ছে তার ছবি রাখা--এসব রজোগুণে হয়।

\* "যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হ'য়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে থোঁজে। প্রমহংসেরা তু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয়-কাছে আসতে দেয়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে ভাল লাগে। ছেলেরা সত্ত্বরজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

"গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে—ঋষি তপস্তা করছে, উদ্দীপন হয়।"

সিঁথির একটি ত্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। স্থলকায়, সদা হাস্তামুথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি গো, কেমন সব আছ ? অনেকদিন আস নাই। পণ্ডিত ( সহাস্থ্যে )—আজে, সংসারের কাজ। আর জানেন তো সময় আর হয় না।

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ—কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছ বল। দয়ানন্দের \* কথা একট বল।

পণ্ডিত-দ্য়ানন্দের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। আপনি ত দেখেছিলেন ? জ্রীরামকৃষ্ণ — দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে

<sup>\*</sup> দ্য়ানন্দ সর্প্রতী, ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দ্রাগে বিচার ১৮৬৯। কলিকাতায় স্থাত, ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদ কাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২— মার্চ্চ ১৮৭৩। ঐ সময়ে শ্রীরামক্ষের ও কেশবের ও কাপ্তেনের দর্শন। কাপ্তেন ঠাকুরকে ঐ সময়ে সম্ভবতঃ দর্শন করেন।

ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মত কেশবের জন্ম বাস্ত হ'তে লাগল। থব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বলতো, গোরাও ভাষা। দেবতা মান্তো—কেশব মানতো না! তা বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস ক'রেছেন আর দেবতা করতে পারেন না ! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম রাম' কচ্ছিল, তা ব'ললে তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বল।

পণ্ডিত—কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হ'ল। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তারপর এমন ক'রে তুললে যে পালাতে পার্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ব'লতে লাগলো — 'দয়ানন্দেন যতুক্তং তদ্ধেয়ম ।'

## ি শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি—ওরা কি ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খোঁজে ? ]

"আবার Colonel Olcottকেও দেখেছিলাম। ওরা বলে সব 'মহাত্মা' আছে। আর চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক এই সব আছে। সুক্ষাশরীর সেই সব জায়গায় যায়—এই সব অনেক কথা। আচ্চা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রক্ম বোধ হয় ?

শ্রীরামকুষ্ণ – ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি! তারা কি ভক্তি খোঁজে ? তা হ'লে ভাল। ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হ'লেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্ম সাধন করা চাই, ব্যকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুডিয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন-

মন কর কি তম্ব তাঁরে যেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধ'রতে পারে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
"আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল—কিছুতে তিনি নাই।
তাঁর জন্ম প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু হবে না।
শিষ্ডৃদর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
"থুব ব্যাকুল হ'তে হয়। একটা গান শোন—
"রাধার দেখা কি পায় সকলে [পুঠা…১৩৮

[ অবতাররাও সাধন করেন—লোক শিক্ষার্থ— সাধন, তবে ঈশ্বর দর্শন ব

"সাধনের থ্ব দরকার, ফস্ ক'রে কি আর ঈশ্বর-দর্শন হয় ?
"একজন জিজ্ঞাসা কর্লে, কৈ, ঈশ্বরকে দেখ তে পাই না কেন ?
তা মনে উঠ্লো, বল্লুম বড়মাছ ধর্বে, তার আয়োজন কর। চারা
( চার ) কর। হাতস্থতো, ছিপ, যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে 'গন্তীর'
জল্ থেকে মাছ আস্বে! জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।

"মাখন খেতে ইচ্ছা। তা হুধে আছে মাখন, হুধে আছে মাখন,— কর্লে কি হবে ? খাট্তে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখা যায় ? সাধন চাই!

"ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্থা করেছিলেন, — লোকশিক্ষার জন্ম । শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে প্রেয়ে লোকশিক্ষার জন্ম তপস্থা ক'রেছিলেন।

## [ রাধাই আভাশক্তি বা প্রকৃতি—পুরুষ ও প্রকৃতি, বহ্ম ও শক্তি অভেদ ]

'গ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আতাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, বিগুণময়ী! এর ভিতরে সন্ত্ব, রজঃ তমঃ, তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল কালোর আমেজ, তার পর লাল তার পর শাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, কামরাধা প্রেমরাধা নিত্যরাধা। কামরাধা, চন্দ্রাবলী; প্রেমরাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

"এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তির ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তীর্যুক্গতি। তীর্যুক্গতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। ব্রহ্ম বলি কখন ? যখন নিজ্ঞায় বা কার্য্যে নির্লিপ্ত। প্রুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষই থাকে। ছিলে দিগস্থর হলে সাম্বর—আবার হবে দিগস্বর। সাপের ভিতর বিষ আত্তে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত।

"নামরূপ সেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্যা। সীতা হন্তুমানকে বলেছিলেন, 'বৎস! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রণী,—একরূপে ব্রহ্মাণী—একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রণী,—হয়ে আছি'।—নামরূপ যা আছে, সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্যা। চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্যা সমস্তই; এমন কি, ধ্যান, ধ্যাতা পর্যান্ত। আমি ধ্যান কচিচ, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি। (মাষ্টারের প্রতি)—এইগুলো ধারণা কর। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন কর্তে হয়।

(পণ্ডিতের প্রতি)—"মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়।

[বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা— সাধ্সঙ্গ কর; আমি ও আমার— আমার কেউ নয়; দাসভাব]

ৈ এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর! তুমিই সব কর্ছ, আর তুমিই
আমার আপনার লোক। আর তোমার এই সমস্ত ঘর বাড়ি, পরিবার,
আত্মীয় বন্ধু, সমস্ত জগৎ। সব তোমার!' আর আমি সব করছি;
আমি কর্তা। আমার ঘর, বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে বন্ধু, বিষয়,—
এ সব অজ্ঞান।

"গুরু শিশুকে একথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোশার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিশু বললে, 'আজে, মা পরিবার এরা ত থুব যত় করেন, না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই ঔষধ বড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে তোমার দেহ ত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে:—আমি সেই সময় গিয়ে পড়বো।'

"শিষ্যটি তাই কর্লে। বাটাতে গিয়ে বড়ী ক'টি খেয়ে অচেতন হয়ে প'ড়ে রহিল। মা, পরিবার বাড়ির সকলে—কানাকাটি আরম্ভ করলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, আছা এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটি কথা আছে! এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া খাবে! যে আপনার লোক ঐ বড়ীটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওঁর মা কি পরিবার এঁরা ত

সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তা হ'লেই ছেলেটি বেঁচে উঠ্বে।

"শিশ্য সমস্ত শুন্ছে! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন, মা! আর কাঁদতে হবে না। তুমি এই ঔষধটি খাও, তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠ্বে। তবে তোমাব এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভাবতে লাগলেন। আনক ভেবে চিন্তে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্ম ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হ'ল,—পরিবারও খুব কাঁদছিলেন, ঔষধ হাতে করে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুন্লেন যে ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তা ত হয়েছে গো; আমার অপগগুগুলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন ক'রে ও ঔষধ খাই ? শিশ্যের তখন ঔষধের নেশা চ'লে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গের চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল এক জন,—ঈশ্রের।

"তাই তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়,—যাতে তিনিই 'আমার' বলে ভালবাসা হয়—তাই করাই ভাল। সংসার দেখেছো, ছদিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই।"

[ গৃহস্থ সর্ববত্যাগ পারে না—জ্ঞান অন্তপুরে যায় না— ভক্তি যেতে পারে ]

পণ্ডিত ( সহাস্থে )—আজে, এখানে এলে সেদিন পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা করে—সংসার ত্যাগ করে চলে চাই। ২য়—১৬ ২৪২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ত্যাগ ক'রতে হবে কেন ? আপনারা মনে ত্যাগ কর। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক।

"সুরেন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থক্বে ব'লে একটা বিছানা এনে রেখেছিল। ছু এক দিন এসেও ছিল, তারপর তার পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন সুরেন্দ্র আর কি করে? আর রাত্রে থাকবার যো নাই!

"আর দেখ, শুধু বিচার করলে কি হবে ? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ। জ্ঞান—বিচার—পুরুষ মানুষ, বাড়ির বার-বাড়ি পর্যান্ত যায়। ভক্তি—মেয়ে মানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।

"একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় ক'ব্তে হয়। তবে ঈশ্বর লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হলুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম, স্থদাম ব্রজের রাখালদের—স্থাভাব। যশোদার বাৎসল্য ভাব—ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি! শ্রীমতীর মধুর ভাব।

"হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস,—এ ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল।"

পণ্ডিত—আজ্ঞা, হাঁ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ঈশানকে উপদেশ—ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ— জ্ঞানেৱ লক্ষণ

সিঁথির পণ্ডিত চলিয়া ণিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তকালীবাড়িতে ঠাকুরদের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন। ছোট খাটটিতে বসিয়া; উন্মনা। কয়েকটি ভক্ত মেজেতে আসিয়া আবার বসিলেন। ঘর নিঃশব্দ।

রাত্রি একঘন্টা হইয়াছে। ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঈশানের পুরশ্চরণাদি শাস্ত্রোল্লিখিত কর্ম্মে খুব অন্তরাগ। ঈশান কর্ম্ম-যোগী। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয় ? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে।
ছুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান
বিচার কর্ছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে।
আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ
নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি,
বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাক্লতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

"কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব ভক্তি প্রেম এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। কর্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয়—সিদ্ধাই হয়।"

ঈশান—আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই।

ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে হাজরা। ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাজরা ঈশানকে বলিলেন, চলুন, ইনি এখন ধ্যান কর্বেন। ঈশান ও হাজরা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান করিতেছেন। পরে জপ করিতেছেন। সেই হাত একবার মাথার উপরে রাখিলেন, তারপর কপালে, তারপর কগে, তারপর হৃদয়ে, তারপর নাভিদেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ষট্চক্রে আভাশক্তির ধ্যান করিতেছেন ? শিব-সংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই!

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# নিবৃত্তিমার্গ—ঈশ্বরলাভের পর কর্ষ্মত্যাগ

[ ঈশানকে শিক্ষা—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—কর্ম্যোগ বড় কঠিন ] ঈশান হাজরার সহিত কালীঘরে গিয়াছেন। ঠাকুর ধ্যানকরিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৭॥০ টা। ইতিমধ্যে অধর আসিয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মা কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন। দর্শন করিয়া—পাদপদ্ম হইতে নির্মাল্য লইয়া মন্তকে ধারণ করিলেন—মাকে প্রধাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চামর লইয়া মাকে ব্যজন করিলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা। বাহিরে আসিবার সময় দেখিলেন, ঈশান কোশাকুশী লইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)— কি, আপনি সেই এসেছ ? আহ্নিক কর্ছো। একটা গান শুদ। ভাবে উন্মন্ত হইয়া ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কঠে গাইতেছেন—
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়!
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।
ব্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়!
সন্ধ্যা তাব সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি না পায়।
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগ্যক্ত ব্রহ্ময়ীর রাঙ্গা পায়।

"সন্ধ্যাদি কত দিন ? যতদিন না তাঁর পাদপল্লে ভক্তি হয়—তাঁর নাম কর্তে কর্তে চক্ষের জল যত দিন না পড়ে,—আর শরীর রোমাঞ্চ যতদিন না হয়।

> রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি, আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝ'রে যায় ; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশংর লাভ হয়,—তখন সন্ধাদি কর্মা চ'লে যায়।

' "গৃহস্থের বৌ'র পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আর সংসারের কাজ করতে দেয় না। তারপর সন্তান প্রসব হ'লে সে কেবল ছেলেটিকে কোলে করে সেবা করে। কোন কাজই থাকে না। ঈশ্বলাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।

"তুমি এ রকম চিমে তেতালা বাজালে চল্বে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৫ মাসে এক বৎসর কর্লে কি হয় ? তোমার ভেতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিঁড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো।

"তাই আমার ঐ গানটা ভাল লাগে না! 'হরিষে লাগি রহরে ভাই; তেরা বন্ত বন্ত বনি যাই। বন্ত বন্ত বনি যাই'—

২৪৬ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর আমার ভাল লাগে না। তীব্র বৈরাগ্য চাই। হাজরাকেও তাই আমি বলি।

## ি শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব—কামিনীকাঞ্চন যোগের বিল্প ]

"কেন তীত্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা কর্ছো ? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বলি। ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ত্ত। প্রাণপণে তো জল আন্ছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! বাসনা ঘোগ। জপ তপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা-ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

"মাছ ধরে শটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ান রয়েছে কেন ? মাছ ধরবে ব'লে। বাসনা মাছ। তাই মন সংসারে নোয়ান রয়েছে। বাসনা না থাক্লে মনের সহজে উধ্ব দৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের-দিকে।

"কি রকম জানো? নিক্তির কাঁটা যেমন। কামিনীকাঞ্চনের ভার আছে ব'লে উপরের কাঁটা নীচের কাঁটা এক হয় না। তাই যোগ ভ্রষ্ট হয়। দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপ-শিখার মত,—যেখানে হাওয়া নাই।

"মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা কতক গেছে দিল্লী কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি যোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে যোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিল্ল থাক্লে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তা হ'লে আর খবর যাবে না। [ ত্রৈলোক্য, বিশ্বাদের জোর — নিন্ধাম কর্ম কর— জোর ক'রে বল 'আমার মা' ]

"তা সংসারে আছ, থাক্লেই বা । কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর্তে হবে । নিজে কোন ফল কামনা কর্তে নাই।

"তবে একটা কথা আছে। ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তিকামনা, ভক্তি প্রার্থনা—করতে পার।

"ভক্তির তমঃ আন্বে। মার কাছে জোর কর।—

"মায়ে পোয়ে মকদমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,

তখন শান্ত হবো ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন কর্বি কোলে।

"তৈলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মছি, তখন
আমার হিস্তে আছে।

"তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতানো মা, এ কি ধর্ম মা! এতে জোর চল্বে না তো কিসে জোর চল্বে ? বলো—

"মা আমি কি আটাশে ছেলে, আমি ভয় করিনি চোথ রাঙ্গালে। এবার কর্বো নালিস্ শ্রীনাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।

"আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভিতর আছে ব'লে তাই তো মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে। আর এ সময় তো আর তোমার বিষয় কর্ম কর্তে হয় না; এখন দিন কতক তাঁর চিন্তা কর। দেখ্লে তো সংসারে কিছু নাই।"

ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন— ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমগুলে। ভুল না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥ দিন ছুই তিন দিনের তরে কর্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্তাকে দেবে ফেলে কালা কালের কর্তা এলে ॥
যার জন্ম মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে ॥
[সালিসী, মোড়লী, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি কর্বার বাসনা—
লোকমান্ম, পাণ্ডিত্য, বাসনা—এ সব আদিকাণ্ড—
লালচুসী ত্যাগের পর তবে ঈশ্বর লাভ ]

"আর তুমি সালিসী মোড়লী ও সব কি কচ্ছো ? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাও—তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই। ও তো অনেক দিন ক'রে আস্ছো। যারা কর্বে তারা এখন করুক। তুমি এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশী করে মন দাও। বলে 'লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো!'

"তা শস্তুও বলেছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্পেনসারি কর্বো। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বললুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি চাইবে!

"কেশব সেন বললে, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না। তা বললুম যে লোক-মান্স, বিভা, এ সব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।

"তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হ'য়ে বেশ আছে। আছে ভো থাক্'।"

ঈশান ইতি মধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পার্শ করিয়া বসিয়া আছেন। চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে বলিতেছেন— আমি যে ইচ্ছা ক'রে এসব করি তানয়।

## [ বাসনার মূল মহামায়া—তাই কর্ম্মকাণ্ড ]

শ্রীরামক্ষ — তা জানি। সে মায়েরি খেলা। এঁরই লীলা। সংসারে বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা! কি জান ? 'ভবসাগরে উঠছে ডুব্ছে কতই তরী'। আবার —'ঘুড়ী ল্ক্সের হুটো একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি!' লক্ষের মধ্যে ছুই একজন মুক্ত হয়ে যায়। বাকি সবাই মার ইচ্ছায় সদ্ধ হয়ে আছে।

"চোর চোর খেলা দেখ বাই; বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাটা চলে। সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হ'লে খেলা আর চলে না। তাই বুড়ীর ইচ্ছা নয় যে, সকলে ছোঁয়।

"আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক্ থাকে। ঘরের চাল পর্যান্ত উঁচু। চাল থাকে—দালও থাকে। কিন্তু পাছে ইছুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে থই মুড্কী রেথে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁধা গন্ধ—তাই যত ইত্বর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না!—জীব কামিনীকাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না।"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণের সব কামনা ত্যাগ—কেবল ভক্তিকামনা

শীরামকৃষ্ণ—নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম! আমার আর কি বাকী আছে? কি বর ল'ব ? তবে যদি একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ! আর কিছু বর লও। নারদ আবার বললেন, রাম! আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, এই ক'রো!

"আমি মার কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম; বলেছিলাম, মা আমি লোকমান্ত চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুথ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপল্লে শুদ্ধা ভক্তি হয় মা।

"অধ্যাত্মে আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবো? রাম বললেন 'ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উদ্ধিতা (উর্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি।' উদ্ধিতা (উর্জিতা) ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়! যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তুমান। চৈত্তাদেবের এরূপ হ'য়েছিল।"

ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীর স্থায় এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, 'প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়'; এ তো শুধু চৈতক্সদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা। তবে কি এইখানেই স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ?

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা চলিতেছে ! নিবৃত্তিমার্গের কথা । ঈশানকে যাহা মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতেছিলেন—সেই কথা চলিতেছে।

> [ঈশান খোসামুদে হ'তে সাবধান—শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগতের উপকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)—তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে!

"মরা গরু একটা পেলে কত শকুনি সেথানে এসে পড়ে।

[ সংসারীর শিক্ষা কর্ম্মকাণ্ড—সর্ববিত্যাগীর শিক্ষা, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা ]

"বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! খোসামুদেরা এসে বল্বে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা ত নয় অমনি—বাঁশ! ও কি! কতকগুলো সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাত দিন বসে থাকা, আর খোসামোদ শোনা!

"সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে ? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। একজনের নাম করবো না। আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে!

"আর সালিসী, মোড়লী, এ সব কাজ কি ? দয়া, পরোপকার ?
—এ সব তো অনেক হ'লো! ও সব যারা কর্বে তাদের থাক
আলাদা। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মেমন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে

২৫২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি ?

"লঙ্কায় রাবণ ম'লো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

"তাই হয়েছে তোমার। একজন সর্বত্যাগী তোমায় ব'লে দেয়, এই এই ক'রো তবে বেশ হয়! সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবে না। তা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন আর যিনিই হউন।

ি ঈশান পাগল হও—'এ সমস্ত উপদেশ মা দিলেন' ]

"পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও! লোকে না হয় জামুক যে ঈশান এখন পাগল হ'য়েছে, আর পারে না। তা হ'লে তারা সালিসী মোড়লী করাতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশা-কৃশি ছুড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক ক'রো।"

ঈশান—দে মা, পাগল ক'রে। আর কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাগল না ঠিক ? শিবনাথ ব'লেছিল, বেশী ঈশ্বর
চিন্তা করলে বেহেড হ'য়ে যায়। আমি বললুম কি!— চৈতন্তকে চিন্তা
করে কি কেউ অচৈতন্ত হয়ে যায় ? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ। যাঁর
বোধে সব বোধ ক'চ্ছে, যাঁর চৈতন্তে সব চৈতন্তময়! বলে নাকি কে
সাহেবদের হয়েছিল—বেশী চিন্তা ক'রে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা
হ'তে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। 'ভাবেতে ভরল তন্ত্র,
হরল গেয়ান!' এতে যে জ্ঞানের (গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্ঞান
মানে বাহ্যজ্ঞান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক একবার মন্দিরমধ্যবর্ত্তী পাষাণ-ময়ী কালী প্রতিমার দিকে চাহিতেছিলেন। দীপালোকে মার মুখ হাসিতেছে, যেন দেবী আবিভূঁতা হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-বিনিঃস্ত বেদমন্ত্রতুল্য বাক্যগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

ঈশান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—যে সব কথা আপনি শ্রীমুখে বললেন, ও সব কথা এখান থেকে এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যন্ত্র, উনি যন্ত্রী;—আমি ঘর, উনি ঘরণী;— আমি রথ, উনি রথী; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি, যেমন বলান্ তেমনি বলি i

"কলিযুগে অন্যপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।

"গুরু হতে মামুষ পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে।
মহাপাতক অনেক দিনের পাতক, অনেক দিনের অজ্ঞান, তাঁর রুপ।
হ'লে একক্ষণে পালিয়ে যায়।

শহাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি আলো আদে, তা'হলে সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু ক'রে যায়, না একক্ষণে যায় ? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।

"মামুষ কি ক'রবে। মামুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।

"ব্রহ্ম নিজ্ঞিয়। তিনি যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রালয়, এই সকল কাজ করেন, তখন তাঁকে আতাশক্তি বলে। সেই আতাশক্তিকে প্রসন্ম করতে হয়। চণ্ডিতে আছে জান না ? দেবতারা আগে আতাশক্তির ভবক'ললেন। তিনি প্রসন্ম হলে তবে হরির যোগনিদ্রা ভাঙ্গবে।"

ঈশান—আজ্ঞা, মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা স্তব করেছেন— স্থা স্থাহা স্থং স্থধা স্থং হি বষটকার স্বরাত্মিকা।
স্থা স্থা স্থা স্থান্ত নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাকুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
স্থানের সা স্থং সাবিত্রী স্থং দেবী জননী পরা।
স্থানের ধার্যাতে সর্ববং স্থান্তেৎ স্ভ্যাতে জগও।
স্থান্তেৎপাল্যতে দেবি স্থান্স্যান্তে চ সর্ব্বদা॥
বিস্ত্তী স্থিরপা স্থং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোহস্য জগনায়ে॥
#

শ্রীরামকৃষ্ণ-- হাঁ এটি ধারণা।

<sup>\*</sup> তুমি হোম, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রযুজ্য স্বাহা, স্বধা ও বষটকাররূপে মন্ত্রস্থরস্থরপা এবং দেবভোক্ষ্য স্থধাও তুমি। হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদায়ে
হ্রম্ম দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রাম্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং
যাহা বিশেষরূপে অম্চার্য্য ও অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি। তুমিই
দেই (বেদ সারভূতা) সাবিত্রী; হে দেবী! তুমিই আদি জননী। তোমা
কর্ত্ত্বই সমস্ত জগৎ ধৃত এবং তোমা কর্ত্ত্বই জগৎ স্প্রই হইয়াছে। তোমা
কর্ত্ত্বই অলগৎ পালিত হইতেছে এবং তুমি অস্তেই ইহা ভক্ষণ (ধ্বংস)
করিয়া থাক। হে জগদ্ধপে! তুমিই এই জগতের নানা প্রকার নির্দ্মাণকার্য্যে
স্থিরিরূপা ও পালন-কার্য্যে স্থিতিরূপা এবং অস্তে ইহার সংহার কার্য্যে তদ্ধপ
সংহাররূপা।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্মকাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড কঠিন তাই ভক্তিযোগ কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তেরা প্রীরামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। এতক্ষণ অবাক হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন।

এইবার ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে চাতালে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা সকলে তাঁহার কাছে সত্বর আসিয়া তাঁহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সকলেই চরণধূলির ভিখারী। সকলে চরণবন্দনা করিলে পর, ঠাকুর চাতাল হইতে নামিতেছেন ও মাষ্টারের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গীত গাহিতে গাহিতে মাষ্টারের প্রতি )—

"প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি।

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি!

"ধর্মাধর্ম কি জান ? এখানে ধর্মে' মানে বৈধীধর্ম। যেমন দান করতে হবে, প্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন এই সব।

"এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ পথ বড় কঠিন। নিষামকর্ম করা বড় কঠিন! তাই ভক্তিপথ আশ্রয় করতে বলেছে।

"একজন বাড়িতে প্রাদ্ধ ক'রেছিল! অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গরু বাগ মানছিল না —কসাই হাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবলে প্রাদ্ধবাড়ি গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর করি, ভারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই ২৫৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১১ই অ্ক্টোবর কললে, কিন্তু যখন সেই গরু কাট্লে তখন যে শ্রাদ্ধ ক'রেছিল, তারও গো-হত্যার পাপ হ'লো।

"তাই বল্ছি, কর্ম্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল।"

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাষ্টার। ঠাকুর গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছেন। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যা বললেন, তারই ফুট উঠ্ছে। ঠাকুর গুণ গুণ ক'রে বল্ছেন—অবশেষে রাখ গো মা হাড়ের মালা সিদ্ধি ঘোটা।"

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন। অধর, কিশোরী ও অস্থান্য ভক্তের। আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ঈশানকে দেখলুম—কৈ, কিছুই হয় নাই! বল কি ? পুরশ্চরণ পাঁচমাস করেছে! অন্য লোকে এক কাণ্ড ক'রত।

অধর—আমাদের সম্মুখে ওঁকে অত কথা বলা ভাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি ?

কিয়ৎক্ষণ কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, ঈশান খুব দানী। আর দেখ, জপ্তপ্খুব করে।

ঠাকুর কিছু কাল চুপ করিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—আপনাদের যোগ ও ভোগ হুইই আছে।



শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (শ্রীম)

জন ১২৬১, ৩১শে আষাত শুক্রবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২, ফেব্রুরারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাচ ভাগ ও Gospel of Sri Ramkrishna এর লেথক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন ১৩৩৯, ২১শে জৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্থা তিথি।

# বিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজা মহানিশায় ভজনানন্দে—সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপৃঞ্জামহানিশায় ভক্তসঙ্গে

[ মাষ্টার, বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, রামলাল, হাজরা ]

আজ একালীপূজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ শনিবার। রাত দশটা এগারটার সময় ৺কালীপূজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন ভক্ত এই গভীর অমাবস্থা নিশিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই হুরা করিয়া আসিতেছেন।

মাষ্ট্রার রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পৌছিলেন।
বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।
উত্তানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে স্থুশোভিত। মাঝে
মাঝে রস্থনটোকি বাজিতেছে, কর্মচারীরা ক্রতপদে মন্দিরের এ স্থান
হইতে ও স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। আজ রাসমনির কালীবাড়িতে
ঘটা হইবে, দক্ষিণেশ্বরের গ্রাম-বাসীরা শুনিয়াছেন, আবার শেষ রাত্রে
যাত্রা হইবে। গ্রাম হইতে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুর
দর্শন করিতে সর্বাদা আসিতেছে।

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতেছিল—রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। ২য়—১৭ মার পূজা হইবে। ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন।

রাত্রি আটটার সময় পৌছিয়া মাষ্টার দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে সন্মুখে করিয়া মেজের উপর কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন—বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের একটি আত্মীয় ছোকরা ও এঁড়েদার আর একটি ছেলে। রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন।

নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটি ঠাকুরের সম্মুথে ধ্যান করিতেছেন,— ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন—

মাষ্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনের আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁড়েদার দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন—এ সঙ্গে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—( নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি )—হুমি কবে আসবে ? ভক্ত—আজ্ঞা, সোমবার—বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( আগ্রহের সহিত )—লর্গন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে ? ভক্ত—আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে;—আর দরকার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ( এঁড়েদার ছোকরাটির প্রতি )—তুইও চল্লি ? ছোক্রা—আজ্ঞা, সর্দ্ধি—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও। ছেলে তৃটি আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

## দিভীয় পরিচ্ছেদ

# দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীপূজা মহানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনানন্দে

গভীর অমাবস্থা নিশি। আবার জগতের মার পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট থাটটিতে বালিশে হেলান দিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর্ম্মুণ, মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটি তুইটি কথা কহিতেছেন।

হঠাৎ মাষ্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছেন,—আহা, ছেলেটির কি ধ্যান! (হরিপদের প্রতি)—কেমন রে ? কি ধ্যান! হরিপদ—আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কাষ্ঠের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কিশোরীর প্রতি )—ও ছেলেটিকে জান ? নিরঞ্জনের কি রকম ভাই হয়।

আবার সকলেই নিঃশব্দ। হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর বৈকালে চণ্ডীর গান শুনিয়াছেন। গানের ফুট উঠিতেছে। আস্তে আস্তে গাহিতেছেন—

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম অন্ত কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধর্ষে শশী হ'য়ে বামন।

২৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। আজ মায়ের পূজা—মায়ের নাম করিবেন! আবার উৎসাহের সহিত গাহিতেছেন—

#### এ সব খেপা মেয়ের খেলা

( যার মায়ায় ত্রিভ্বন বিভোলা ) ( মাগীর আপ্তভাবে গুপুলীলা )

সে যে আপনি খেপা, কর্ত্তা থেপা, খেপা ছটা চেলা ॥

কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা ।

যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কঠে বিষের জালা ॥

সগুণে নিগুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা ॥

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥

প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা ।

যথন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা ॥

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন । বলিলেন, এ

সব মাতালের ভাবে গান । বলিয়া গাহিতেছেন,—

- - (২)—তাই তোমাকে স্থধাই কালী।
  - (৩)—সদানক্ষয়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী।
    তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি॥
    আদিভূতা সনাতনী, শৃশুরূপা শশীভালী।
    ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যথন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
    সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
    যেমন রাথ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
    অশাস্ত কমলাকাস্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
    এবার সর্ব্বনাশী ধরে অসি, ধর্মাধর্ম তুটো খেলি॥

(৪)—জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়॥
অনস্তর্মপিণী কালী, কালীর অস্ত কেবা পায়?
কিঞ্ছিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পডেছেন রাঙ্গা পায়॥

গান সমাপ্ত হইল, এমন সময়ে রাজনারায়ণের ছেলে ছটি আসিয়া প্রণাম করিল। নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারায়ণ চণ্ডীর গান গাহিয়া-ছিলেন, ছেলে ছটিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়াছিল। ঠাকুর ছেলে ছটির সঙ্গে আবার গাহিতেছেন—।'এ সব খেপা মেয়ের খেলা'।

ছোট ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন,—ঐ গানটি একবার যদি—
'পরম দয়াল হে প্রভূ'—

ঠাকুর বলিলেন, "গৌর নিতাই তোমরা ছ'ভাই ৽ৄ''—এই বলিয়া গানটি গাহিতেছেন—

গোর নিতাই তোমরা হু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু। [ ১০৮ পৃষ্ঠা গান সমাপ্ত হইল। রামলাল ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'একটু গা, আজ পূজা।' রামলাল গাহিতেছেন:—

## (১)—সমর আলো করে কার কামিনী!

সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, স্থরাস্থর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতরু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী॥

(২) কে রণে এসেছে বামা নীরদবরণী।
শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নিলিনী॥ ইত্যাদি—

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন—
মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্রামাপদ নীলকমল! [ ৩৩ পৃষ্ঠা গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা আবার সকলে মেজেতে বসিয়াছেন। ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন।

মাষ্টারকে বলিতেছেন,—তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হোলো।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

कालीभृषातात्व प्रसाधिश्च-प्राद्याभाक्य प्रश्वति देपवंवाभी

ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন।
কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া
নির্জ্জনে নিঃশব্দে নাম জপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১টা।
মহানিশা। জোয়ার সবে আসিয়াছে—ভাগীরথী উত্তরবাহিনী, তীরস্থ
দীপালোকে এক একবার কালো জল দেখা যাইতেছে।

রামলাল পূজাপদ্ধতি নাম পুঁথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার আসিলেন। পুঁথিখানি মন্দিরের মধ্যে রাথিয়া দিবেন। মণি মাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন কি? মণি অনুগৃহীত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মাবেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে ছই সেজ; উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেছে পরিপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিল। নানাবিধ পুষ্পমালায় বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। মণি দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যক্তন করেন। তথন তিনি সঙ্কৃতিত-ভাবে রামলালকে বলিতেছেন, এই

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী কল্য সি<sup>\*</sup>তি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু তারিথ ভুল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এ রকম লিখলে কেন বল দোখ ?

মাষ্টার—স্থাজে, লেখাটা ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে চিন্তে লেখেন নাই।

ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাঁড়াইয়া, বাবুরাম কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ!

ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ; বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকৃঞ্চিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে।

কিয়ংকণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। তথনও দাঁড়াইয়া। এইবার গালে হাত দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈষৎ হাস্ত করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— শ্রীরামকৃষ্ণ—সব দেখলুম—কার কত দূর এগিয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম! ২৬৪

· হাজরা—এখানকার ?

শ্রীরামকুষ্ণ--হাঁ।

হাজরা—বেশী কি বন্ধন গ

জীরামকৃষ্ণ-না।

হাজরা-নরেক্রকে দেখলেন ?

শ্রীরামকুষ্ণ—দেখি নাই, কিন্তু এখনও বলতে পারি —একট্ জড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু সব্বাইয়ের হয়ে যাবে দেখ লুম।

( মণির দিকে তাকাইয়া )—সব দেখ্লুম ঘুপটি মেরে রয়েছে! ভক্তেরা অবাক্, দৈববাণীর স্থায় অভুত সংবাদ শুনিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু একে ( বাবুরামকে ) ছুঁয়ে ওরূপ হ'লো! হাজরা- ফাষ্ট্র (First)কে ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন—"নিত্যগোপালের মত গোটাকতক হয়!"

আবার চিন্তা করিতেছেন। এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আবার বলিতেছেন—"অধর সেন—যদি কর্মকাজ কমে,—কিন্তু ভয় হয়—সাহেব আবার বকবে। যদি বলে, এ ক্যা হায়!" ( সকলের ঈষৎ হাস্ত )।

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেজেতে বসি-লেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে গিয়া ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন।

ঞীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া)—আজ যে সব খুব সেবা। রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; ও অতিশয় ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন। রামলাল ( ঠাকুরের প্রতি )—তবে আমি আসি।

प्रक्रित्थरद—৺कानी शृक्षा महानिभाग्न 'ममाधि-मन्दित' २७৫

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পূজা ক'রো। আবার মেড়াবলি দিতে হবে।

মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে —লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানের জন্ম লইয়া যাইবার উল্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সে অবস্থা নয়; পশুবধ দেখিতে পারিবেন না।

রাত তুইটা পর্যান্ত কোন কোন ভক্ত মা কালীর মন্দিরে বসিয়া-ছিলেন। হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাক্ছেন, খাবার সব প্রস্তুত। ভক্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন।

ভোর হইল; মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে। মার সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে। মা যাত্রা শুনিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ির বৃহৎ পাকা উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আসিতে-ছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন—ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন তুমি এখন যাবে ?

মণি—আজ আপনি সিঁতিতে বৈকালে যাবেন, আমারও যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বাড়িতে একবার যাচ্ছি।

কথা কহিতে কহিতে মা কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। অদ্রে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে। মণি সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা এসো। আর ত্থানা আটপৌরে নাইবার কাপড আমার জন্ম এনো।"

## একবিংশ খণ্ড

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মারোয়াড়ী ভক্ত-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াড়ী ভক্ত মন্দিরে

আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক খ্রীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন।
মারোয়াড়ী ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন—ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। তুই দিন
হইল, শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে আনন্দ করিয়া ছিলেন। তাহার পর দিন আবার ভক্তসঙ্গে সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। কার্ত্তিকের শুক্রা প্রতিপদ—দ্বিতীয়া তিথি। বড়বাজারে এখন দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মাষ্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়-বাজারে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তেলধৃতি কিনিতে আজ্ঞা করিয়া-ছিলেন,—সেইগুলি কিনিয়াছেন। কাগজে মোড়া; এক হাতে আছে। মল্লিক খ্রীটে ছুইজনে পৌছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী জমা হুইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্ত্তী হুইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়ীতে বসিয়া, গাড়ী আসিতে পারিতেছেন। ভিতরে বাবুরাম, রাম চট্টোপাধ্যায়। গোপাল ও মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

ঠাকুর গাড়ী থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাষ্ট্রার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। মারোয়াড়ীদের বাড়িতে পৌছিয়া দেখেন, নীচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও আসিয়া তাঁহাকে একটি তেতলার ঘরে বসাইল। সে ঘরে মা কালীর পট রহিয়াছে—ঠাকুর দেখিয়া নমস্কার করিলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্থে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

একজন মারোয়াড়ী আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, থাক্ থাক্। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটু কর। প্রত্যেক কথাটি করুণামাখা।

মাষ্টারকে বলিলেন, স্কুলের কি— মাষ্টার—আজ্ঞা, ছুটী।

শ্রীরানকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—কাল আবার অধরের ওখানে চণ্ডীর গান।
মারোয়াড়ী ভক্ত গৃহস্বামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া
দিলেন। পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ
করিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

[ শ্রীরামকুফ্টের কামনা—ভক্তিকামনা—ভাব, ভক্তি, প্রেম— প্রেমের মানে ]

অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তের জন্ম অবতার, জ্ঞানীর জন্ম নয়। পণ্ডিতজ্ঞী—পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ হৃদ্ধতাম্। ধর্ম্মশংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ূ "অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্ম হন; আর দিতীয়, হুষ্টের দমনের জন্ম। জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—আমার কিন্তু সব কামনা যায় নাই। আমার ভক্তিকামনা আছে।

এই সময়ে পণ্ডিভজীর পুত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা করিয়া। আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছাজী! ভাব কাকে বলে, আর ভক্তি কাকে বলে ? পণ্ডিতজী—ঈশ্বরকে চিন্তা ক'রে মনোর্ছত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম ভাব, যেমন সূর্য্য উঠ্লে বরফ গলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ— আচ্ছা জী! প্রেম কাকে বলে?

পণ্ডিভজী হিন্দিতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিভজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি)—না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভূল হয়ে যাবে, আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তা পর্যান্তও ভূল হয়ে যাবে। চৈত্তদেবের হয়েছিল।

পণ্ডিতজ্ঞী--আজে হাা, যেমন মাতাল হ'লে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয়, কারু হয় না, এর মানে কি ?

পণ্ডিভজী—ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কল্লভক্ন, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্লভক্র কাছে গিয়ে চাইতে হয়।

পণ্ডিভজী হিন্দিতে এ সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন।

#### [ সমাধিতত্ত্ব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, সমাধি কি রকম সব বল দেখি।
পণ্ডিভজী—সমাধি তুই প্রকার:—সবিকল্প আর নির্কিকল্প।
নির্কিবকল্প সমাধিতে আর বিকল্প নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ 'তদাকারকারিত।' ধ্যাতা, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। আর চেতন সমাধি ও জড় সমাধি। নারদ শুকদেব এঁদের চেতন সমাধি কেমন জী ?

পণ্ডিতজী--আজা, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর জী, উন্মনা সমাধি আর স্থিত সমাধি; কেমন জী ? পণ্ডিভজী চূপ করিয়া রহিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা জী, জপ তপ করলে তো দিদ্ধাই হ'তে পারে—যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ?

পণ্ডিতজী—আজ্ঞে তা হয়, ভক্ত কিন্তু তা চায় না।

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর পণ্ডিভজী বলিলেন, একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন ক'রতে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তোমার ছেলেটি বেশ।

পণ্ডিতজী—আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর এক ঢেউ আস্ছে। সবই অনিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ভিতরে সার আছে।

পণ্ডিতজী কিয়ংক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন; বলিলেন, পূজা ক'র্তে তা হ'লে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আরে বৈঠো, বৈঠো! [পণ্ডিতজী আবার বসিলেন। ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন। পণ্ডিতজী হিন্দিতে ঠাকুরের সহিত ঐ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, হাঁ, ও এক ২৭০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর রক্ম তপস্থা বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু—কেবল দেহের দিকে মন।

পণ্ডিভন্ধী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূজা করিতে যাইবেন। ঠাকুর পণ্ডিভন্ধীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিছু তায়, বেদান্ত, আর দর্শন পড়্লে শ্রীমন্তাগবত বেশ বোঝা যায়। কেমন ?

পুত্র—হাঁ, মহারাজ! সাংখ্যদর্শন পড়া বড় দরকার। এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল।

ঠাকুর তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়া শুইলেন। পণ্ডিতজীর পুত্র ও ভক্ত কয়টি মেজেতে উপবিষ্ট। ঠাকুর শুইয়া গান ধরিলেন—

> হরিষে লাগি রহ রে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই, তেরা বিগড়ী বাত বনি যাই। অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে স্কুজন কশাই, শুগা প্রভায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## অবতার কি এখন নাই ?

গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মারোয়াড়ী ভক্ত, ঠাকুরকে বড় ভক্তি করেন। পণ্ডিভন্ধীর ছেলেটি বসিয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাণিনি ব্যাকরণ কি এদেশে পড়া হয় ?"

মাষ্টার—আজে, পাণিনি ? শ্রীরামকৃষ্ণ—হাা, আর স্থায়, বেদান্ত এসব পড়া হয় ? গৃহস্বামী ওসব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। গৃহস্বামী-মহারাজ, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাঁর নামগুণকীর্ত্তন। সাধুসঙ্গ। ভাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা ।

গৃহস্বামী---আজে, এই আশীর্কাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে ) – কত আছে ? আট আনা ? ( হাস্ত )। গৃহস্বামী—আজে, তা আপনি জানেন। মহাত্মার দয়া না হ'লে কিছ হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেইথানে সন্তোষ করলে সকলেই সম্ভুষ্ট হবে। মহাত্মার হৃদয়ে তিনিই আছেন তো।

গৃহস্বামী—তাঁকে পেলে তো কথাই থাকে না। তাঁকে যদি কেউ পায়, তবে সব ছাড়ে। টাকা পেলে পয়সার আনন্দ ছেডে দেয়।

শ্রীরামকুফ-কিছু সাধন দরকার করে। সাধন করতে করতে ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। মাটির অনেক নীচে যদি কল্পী করা ধন থাকে. আরু যদি কেউ সেই ধন চায়, তাহ'লে পরিশ্রম ক'রে খুঁড়ে যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্তু অনেক খোঁড়ার পর কলসীর গায়ে যথন কোদাল লেগে ঠং ক'রে উঠে, তথনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং কর্বে, ততই আনন্দ। রামকে ডেকে যাও; তাঁর চিন্তা কর। রামই সব যোগাড ক'রে দেবেন।

গৃহস্বামী-মহারাজ, আপনিই রাম। ঞীরামকৃষ্ণ—সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী ? গৃহস্বামী—মহাত্মাদের ভিতরই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। আর এখন অবতার নাই।

্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )—কেমন করে জানলে, অবতার নাই ? গৃহস্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতারকে সকলে চিন্তে পারে না। নারদ যথন রামচন্দ্রকে দর্শন কর্তে গেলেন, রাম দাঁড়িয়ে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব; আপনাদের মত সাধুরা না এলে কি ক'রে পবিত্র হবো ? আবার যথন সত্যপালনের জন্ম বনে গেলেন, তথন দেখ লেন, রামের বনবাস শুনে অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ ক'রে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকেই জানেন নাই।

গ্রহম্বামী—আপনিও সেই রাম!

শ্রীরামকুষ্ণ—রাম! রাম! ও কথা বলতে নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন —''ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পদেরা! আমি তোমাদের দাস। সেই রামই এই সব মানুষ জীব জন্তু হয়েছেন।"

গৃহস্বামী—মহারাজ, আমরা তো জানি না—

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি জান আর না জান, তুমি রাম।

গ্রহম্বামী—আপনার রাগদ্বেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন ? যে গাড়োয়ানের কলকাতায় আসবার কথা ছিল, সে তিন আনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপর ত খুব চটে গিছলুম! কিন্তু ভারী খারাপ লোক, দেখ না, কত कष्टे मिरल।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বড়বাজারের অন্ধকুট-মহোৎদব মধ্যে ৺ময়ূরমুকুটধারীর পূজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা বাহিরে ছাদের উপর ভজন গান আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমযূরমুকুটধারীর আজ মহোৎসব। ভোগের সমস্ভ আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া গেলেন। মযূরমুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও নির্মাল্যধারণ করিলেন।

বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ। হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন, "প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোবিন্দ, বাস্থদেব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে ঠাকুরকে ধরিয়া রহিলেন।

অনেককণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল।

এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ ময়্রমুক্টধারী বিপ্রহকে বাহিরে লইয়া যাইতে আসিলেন। বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে।

প্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। মহানন্দে মারোয়াড়ী ভক্তের।
সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইভেছেন, ঠাকুরও
সঙ্গে সঙ্গে যাইভেছেন। ভোগ হইল। ভোগের সময় মারোয়াড়ী
২য়—১৮

২৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর ভক্তেরা কাপড়ের আড়াল করিলেন। ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যক্তন করিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। ঐ ছাদের উপরেই ঠাকুরের সম্মুখে এই সকল কার্য্য নিম্পন্ন হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে মারোয়াড়ীরা খাইতে অন্থরোধ করিলেন। ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইলেন।

[বড়বাজার হইতে রাজপথে—'দেওয়ালি' দৃশ্যমধ্যে ]

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, "আমরা না হয় গাড়ী থেকেনামি; গাড়ী পেছন দিয়ে ঘুরে যাক।" রাস্তা দিয়া একট্ট ঘাইতে ঠাকুর দেখিলেন, পানওয়ালারা গর্ভের হায় একটি ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরেপ্রবেশ করিতে হইলে মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিলেন কি কষ্ট, এইটুকুর ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! ঐতেই আবার আননদময়!

গাড়ী ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়ীতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, মাষ্টার, রাম চাটুয্যে।

ছোট গোপাল গাড়ীর ছাদে বসিলেন।

একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে, গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাষ্টারকে বলিলেন, কি গো পয়সা আছে ? গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়বাজার দিয়া গাড়ী চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোকময়। বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ী চিৎপুর রোডে পড়িল। সে স্থানেও আলোর্ষ্টিও পিপীলিকার ভায়

লোকে লোকাকীর্ণ। লোক হাঁ করিয়া ছইপার্শ্বের স্থদজ্জিত বিপানি-শ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টারের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টারে স্থানাভিত, কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ স্থন্দর চিত্রে স্থানাভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকর্ন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ী একটি আতরওয়ালার দোকানের সাম্নে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষিয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোসনাই দেখিয়া আহলাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃম্বরে কহিতেছেন—আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে! ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্থ করিয়া বলিতেছেন, ওরে; এগিয়ে পড়না কি কর্ছিস ?

[ 'এগিয়ে পড়'—শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চয় করবার যো নাই ]

ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন; ব্ঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভষ্ট হয়ে থেকো না। বক্ষাচারী কাঠুরিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে, হীরা মাণিক! তাই ঠাকুর বার বার বলিতেছেন, এগিয়ে পড়। গাড়ী চলিতে লাগিল। মাষ্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। ছখানি তেলধুতি ও ছখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুলি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেম, তেলধুতি ছখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।

মাষ্টার—আজ্ঞা একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব ?

২৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর

শ্রীরামকৃষ্ণ—না হয় এখন থাক, হুখানাই নিয়ে যাও। মাষ্টার—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার যথন দরকার হবে, তথন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণীপাল রামলালের জন্ম গাড়ীতে থাবার দিতে এসেছিল। আমি বললুম, আমার সঙ্গে কোন জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার যোনাই।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, তার আর কি। এ সাদা ছখানা এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সম্নেহে)—আমার মনে একটা কিছু হওয়া তোমাদের ভাল না।—এ তো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বোল্বো।

মাষ্টার ( বিনীতভাবে )—যে আজ্ঞা।

গাড়ী একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল সেখানে কল্কে বিক্রী হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রামচাটুয্যেকে বলিলেন, রাম এক পয়সার কলকে কিনে লও না!

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তাকে বললুম কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস্। তা বলে কি জান ? আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া\* লাগ্বে; কে যায়।' বেণী পালের বাগানে কাল গিছলো, সেথানে আবার আচার্য্যারি কল্লে। কেউ বলে নাই, আপনিই গায়—যেন লোকে জানুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। (মাষ্টারের প্রতি)—হাঁগা, এ কি বল দেখি, এক আনা আবার খরচ লাগ্বে!

<sup>\*</sup> তথন ট্রামের ভাড়া এক আনা

মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকুটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এ যা দেখলে বৃন্দাবনেও তাই। রাখালরা\* বৃন্দাবনে এই সব দেখ্ছে। তবে সেখানে অন্নকৃট আরও উচু; লোকজনও অনেক, গোবর্দ্ধন পর্বত আছে, এই সব প্রতেদ।

#### [হিন্দুধন্ম সনাতন ধন্ম ]

"কিন্তু খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ! যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম।—ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখ্লে। আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

"হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম! ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখ ছো, এ সব তাঁরই ইচ্ছাতে হয়ে যাবে—থাক্বে না ? তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাক্বে।"

মাষ্টার বাড়ি প্রত্যাগমন করিবেন। ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া শোভাবাজ্ঞরের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়ীতে যাইতেছেন।

<sup>\*</sup> এবুক্ত রাখাল তথনও ( অক্টোবরে ) বৃন্দাবনে ছিলেন

## দ্বাবিংশ খণ্ড

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী, পাঠ

[ মাষ্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক স্থরেশ প্রভৃতি ]

আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে। অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। মাষ্টার ও প্রসন্ধ আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঘরে দক্ষিণদিকের দালানে রহিয়াছেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বললেন, "কই, বঙ্কিমকে আন্লে না ?''

বিষ্কিম একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়া ছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, স্থরেন্দ্র (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকরা ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত।

কিয়ংকণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া—কেহ দাঁড়াইয়া। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ ২৭৯ ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইষ্টকনির্মিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহাস্তে মাষ্টারকে বলিলেন, 'বইখানা কি এনেছ ?'

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ—প'ড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্ত্ব্য

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক। পুস্তকের নাম 'দেবী চৌধুরাণী'। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিদ্ধান কর্শের কথা আছে। লেথক শ্রীযুক্ত বিদ্ধানের স্থায়াতিও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে তিনি কি লিথিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। মাষ্টার বলিলেন, 'মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়েছিল। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল পরে হ'ল দেবী চৌধুরাণী। যে ডাকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক। ডাকাতটি বড় ভাল। সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। আর কি রকম করে নিদ্ধান কর্ম কর্তে হয়, তাই শিথিয়েছিল। ডাকাতটি ছষ্ট লোকদের কাছ থেকে টাকাকড়ি কেড়ে এনে গরীব-ছঃখীদের খাওয়াতো—তাদের দান করত। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি ছষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ও ত রাজার কর্ত্তব্য।

মাষ্টার—আর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লর কাছে থাকবার জন্ম একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী। সে বল্তো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল। প্রফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদনাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে ক'রে দিছল, তাই শশুর প্রফুল্লকে বাড়িতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও ছটি বিয়ে ২৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ (১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর দিছল। প্রক্রের কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এইখানটা শুন্লে বেশ ব্রতে পারা যাবে—

"নিশি—আমি তাঁহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্তা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল-এক প্রকার কি ?

নিশি-সর্বস্থ একুষ্ণে।

প্রফুল্ল-সে কি রকম ?

निमि-क्रभ, योवन, व्यान।

প্রফুল্ল—তিনিই তোমার স্বামী ?

নিশি—হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন একিফে মন উঠিত না।'

মৃথ ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লর স্বামী ) এত জানিত না!

বয়স্থা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, এশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।'

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনস্ত জানি। কিন্তু অনস্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সাস্তকে পারি। তাই অনস্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সাস্ত শ্রীকৃষণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সাস্ত। এই জন্ম প্রেম পবিত্র হুইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুমেয়ের পাতই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে—জ্ঞীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ ২৮১

প্রফুল মূর্থ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আমি অত ক্রা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত' বলিলে না ?'

বয়স্থা বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। ছটো দেবতা কেন ভাই ? ছই ঈশ্বর ? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে ছই ভাগ করিলে কত্টুকু থাকে ?

প্রফুল্ল—দূর! মেয়েমাকুষের ভক্তির কি শেষ আছে ?

নিশি—মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।"

[ আগে ঈশ্বর সাধন—না আগে লেখাপড়া]

মাষ্টার—ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন।

"প্রথম বংসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বংসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বংসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিশ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শান্তীয় আলাপ করিত।

"তার পর প্রফুল্লের বিত্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হ'ল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু তায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি জান ? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকেরই এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তার পর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হ'লে লেখাপড়া চাই। ২৮২ ঞীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর কিন্তু যহু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্ত্তে হয় তা হ'লে তার কথানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে আমার অভ থবরে কাজ কি ? যো সো ক'রে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাকা থেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যহু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্যর থবর জানতে ইচ্ছা হয়, তথন যহু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে! খুব সহজে হ'য়ে যাবে। আগে রাম, তারপর রামের ঐশ্বর্য্য—জগং। তাই বাল্মীকি 'মরা' মন্ত্র জপ করেছিলেন। 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর 'রা' অর্থাৎ জগং—তার ঐশ্ব্য্য!

ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

#### দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ

# নিষ্কাম কর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ফল সমপ্রণ ও ভক্তি

মাষ্টার—অধ্যয়ন শেষ হ'লে আর অনেক দিন সাধনের পর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের সঙ্গে আবার দেখা কর্ত্তে এলেন। এইবার নিচ্চাম কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে প্লোক বলনে—

তত্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥\* অনাসক্তির তিনটি লক্ষণ বললেন.—

(১) ইব্রিয়সংযম। (২) নিরহঙ্কার। (৩) একুফে ফল সমর্পণ। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্মাচরণ হয় না গীতা থেকে আবার বললেন—

<sup>\*</sup> অতএব অনাসক্ত হইয়া স্কাদা কর্ম কর। কারণ অনাসক্ত হইয়া কার্য্য ক্রিলে পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবংপদ লাভ করেন। [গীতা———३১৯

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ ২৮৩

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ। অহকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে॥#

তার পর সর্ববর্গ্যফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। গীতা থেকে বললেন,—
যৎ করোষি যদশাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং।
যৎ তপস্তাসি কৌস্তেয় তৎ কুরুল্ব মদর্পণম ॥৮

নিষ্কাম কর্ম্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার যো নাই। তবে
 আর একটি কথা আছে ▶ শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে; শ্রীকৃষ্ণে
 শুক্তি বলে নাই।

মাষ্টার—এখানে এ কথাটি বিশেষ ক'রে বলা নাই।
[ হিসাব বৃদ্ধিতে হয় না—একেবারে ঝাঁপ ]

তারপর ধনের কি ব্যবহার কর্ত্তে হবে, এই কথা হ'লো। প্রফুল্ল বললে, এ সমস্ত ধন শ্রীকুষ্ণে অর্পণ করিলাম।

'প্রফুল্ল—যথন আমার সকল কর্ম ঐকুষ্ণে অর্পণ করিলাম, তথন আমার এ ধনও ঐকুফে অর্পণ করিলাম।

ভবানী—সব গ

প্রফুল-সব।

ভবানী—ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্ম যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিকাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন

<sup>\*</sup> সমৃদয় কর্মাই প্রকৃতির গুণসমৃহের ধারা রুত হইতেছে। কিন্তু অহকার বিমুশ্ধ ব্যক্তি আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করেন। [গীতা—১,২৭

<sup>†</sup> যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্থা কর, তাহাই আমাকে সমর্পণ কর। [গীতা—>,২৭

২৮৪ শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর হইতেই দেহরকা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা করিবে।

মাষ্টার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্তে )— এটুকু পাটোয়ারী।
শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এটুকু পাটোয়ারী, এটুকু হিসাব বুদ্ধি। যে
ভগবান্কে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্ম এইটুকু
থাক্লো, এ সব হিসাব আসে না।

মাষ্টার—তারপর আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা করলে, ধন নিয়ে ঐকুঞ্চ অর্পণ কেমন ক'রে কর্বে ! প্রফুল্ল বললে, ঐকুঞ্চ সর্ব্বভূতে আছেন ' অতএব সর্বভূতে ধন বিতরণ কর্ব। ভবানী বললে ভাল, ভাল। আা
গীতা থেকে শ্লোক বলতে লাগলো,—

যো, মাং পশ্যতি সর্ব্যত্ত সর্ব্যক্ত ম ব্লি পশ্যতি।
তথ্যাহং ন প্রণস্থামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভৃতস্থিতং যো মাং ভদ্ধত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহিপি স যোগী মব্লি বর্ত্ততে॥
আত্মোপম্যেন সর্ব্বত্ত সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
স্থাং বা যদি বা ছঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ \*
শ্রীরামকুষ্ণ—এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

\* যে ব্যক্তি সর্ব্য আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকে আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখন অদৃষ্ট থাকি না, সে কখনও আমার দৃষ্টির দ্রে থাকে না। যে ব্যক্তি জীব ও ব্রন্ধে অভেদদর্শী হইয়া সর্বভৃতস্থিত আমাকে ভজনা করে, যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জুন, স্থই হউক, তৃঃশই হউক, যিনি নিজের তুলনায় সকলের প্রতিই সমদর্শন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্ব্যপ্তি।

[ গীতা—৬—৩০।৩১।৩২

[ বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা — আঁকড়ে টানে ] মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন।

"সর্বভূতে দানের জন্ম এনেক শ্রামের প্রয়োজন। কিছু বেশবিক্যাস কিছু ভোগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন। ভবানী তাই বললেন, কথন কথন কিছু 'দোকানদারী' চাই।''

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)—'দোকানদারী চাই।' যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়! রাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এ সব ক'রে ক'রে কথাগুলোও এই রকম হয়ে যায়। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর বেরোয়। দোকানদারী কথাটা না বলে এটে ভাল করে বললেই হ'তো, 'আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা'। সে দিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতরে 'লাভ' 'লোকসান' এই সব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি বারণ কল্পম। যা ভাবে রাতদিন, সে বুলিই উঠে!

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর দর্শনের উপায়—শ্রীযুখ-কর্থিত চরিতামৃত

পাঠ চলিতে লাগিত। এইবার ঈশ্বর-দর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী ভিথি। দেবী বজরার উপর বসিয়া দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে বজরা নঙ্গর করিয়া আছে। বজরার ছাদে দেবী ও স্থাদিয়। ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে। দেবী বললেন, যেমন ফুলের গন্ধ আণের প্রত্যক্ষ, সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। ''ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।" ্ শ্রীরামকৃষ্ণ—মনের প্রত্যক্ষ। সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের। এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন যথন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বল্তে পার।

[ যোগ দূর—পাতিব্রত্যধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ]

মাষ্টার—মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পরে আছে। বলেছে, প্রত্যক্ষ কর্তে দূরবীন চাই। এ দূরবীনের নাম যোগ। তারপর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম,— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। এই যোগ-দূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এ খুব ভাল কথা। গীতার কথা।

মাষ্টার—শেষে দেবী চৌধুরাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'লো। স্বামীর উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বললে, 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্ত দেবতার অর্চনা করিতে শিথিয়াছিলাম, শিথিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে) 'শিথিতে পারি নাই!' এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।

পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন। ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে, কেদার ও অত্যাত্ম ভক্তদের প্রতি )—এ এক রকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না ? তিনিই মানুষ হ'য়ে লীলা ক'র্ছেন।

> [ পূর্বকথা—ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন ]

''কি **অবস্থা গেছে** ! হরগৌরীভাবে কত দিন ছিলুম। আবার কত

দিন রাধাক্ষজভাবে ! কথন সীতারামের ভাবে ! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত্বম, সীতার ভাবে রাম রাম কর্ত্বম।

"তবে লীলাই নেষ নয়। এই সব ভাবের পর বললুম, মা, এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচিচদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার ক'রে দিলুম।

"তাঁকে সর্বভূতে দর্শন কর্তে লাগলুম! পুজা উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আস থানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চৈত্ৰভূময়! মনে কষ্ট হলো। দ্ব্বা তুল্তে গিয়ে দেখি, আর সে রকম ক'রে তুল্তে পারিনি। তথন রোক ক'রে তুল্তে গেলুম।

"আমি লেবু কাটতে পারি না। সে দিন অনেক কণ্টে, 'জয় কালী' ব'লে তাঁর সম্মুখে বলির মত ক'রে তবে কাট্তে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুল্তে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের ভোড়া! আর ফুল তোলা হ'লো না!

"তিনি মাকুষ হয়েও লীলা ক'রছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ
নারায়ণ! কাঠ ঘস্তে ঘস্তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর
থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হ'লে বড় রুই
কাত্লা কপ্ করে থায়। প্রেমোন্মাদ হলে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়।
গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল।
বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তথন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা
তপন্থী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ক'রছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্ণ ক'রে
ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।

২৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ঠকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর
"পতিব্রতাধর্ম ; স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন ? প্রতিমায়
পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না ?

[ প্রতিমায় আবির্ভাব—মানুষে ঈশ্বর দর্শন কথন ? নিত্যসিদ্ধ ও সংসার ]

"প্রতিমায় আবির্ভাব হ'তে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার,— প্রথম পূজারীর ভক্তি, দিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহ-স্বামীর ভক্তি। বৈষ্ণব চরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে আসে।

তবে একটি কথা আছে,—তাঁকে সাক্ষাংকার না কর্লে এরপে লীলা।
দর্শন হয় না। সাক্ষাংকারের লক্ষণ কি জান ? বালক স্বভাব হয়।
কেন বালক স্বভাব হয় ? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না! তাই যে
তাঁকে দর্শন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়।

[ ঈশ্বর দর্শনের উপায়—তীত্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার বাপ এই বোধ ]

"এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাংকার কেমন ক'রে হয়? তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বল্বে 'কি'! জগৎপিতা— আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না? শালা!'

"যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সন্তা পায়। শিবপূজা ক'রে শিবের সন্তা পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হতুমানের চিন্তা ক'রতো! মনে কর্তো! আমি হতুমান হয়েছি। শেষে তার গ্রুব বিশ্বাস হলো যে, তার একটু ল্যাজও হয়েছে!

"শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়। যাদের শিব অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব।"

### [ চৈতভাদেব অবতার—সামান্ত জীব তুর্বল ]

মাষ্টার—হৈতভাদেব ? তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি তুই ছিল।

শীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তাঁর আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্ব্যভৌম যথন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্ফর্ করে উড়ে গেল, ভিজ্লো না। সর্ব্বদাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের সহিত তাঁর তুলনা! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে। কিন্তু মাংস খায়; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনি অবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো রমণ হয়ে গেল; সামলাতে পারে না। (মাষ্টারের প্রতি) লজ্জা কেন ? যার হয় সে লোক পোক দেখে! 'লজ্জা ঘ্ণা ভয়, তিন থাক্তে নয়।' এ সব পাশ। 'অষ্ট পাশ' আছে না?

"যে নিত্যসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি ? ছকবাঁধা খেলা; আবার ফেল্লে কি হয়, ছকবাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না।

"যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে কর্লে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ ছুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ার লেগে ঠিক্রে যায়!"

### [ দর্শনের উপায় যোগ—যোগীর লক্ষণ ]

ভক্ত-মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—মন সব কুড়িয়ে না আন্লে কি হয়। ভাগবতে শুক-দেবের কথা আছে—পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে দৃষ্টিনাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ।
২য়—১৯

### ২৯০ ঞ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর

"চাতক কেবল মেঘের জল থায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদী জলে পরিপূর্ব, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল থাবে না। মেঘের জল পড়্বে তবে থাবে।

"যার এরপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দ্দা উঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানা রকম গল্প করে—বাড়ির কথা, আফিসের কথা, ইম্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দ্দা উঠে অমনি কথাবার্ত্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয় সে এ নাটকেরই কথা।

"মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতারের 'অপরাধ' নাই

निजारगाপान मामरन উপविष्टे। मर्व्यना ভावन्द्र, মूर्थ कथा नार्टे।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রো)—গোপাল! তুই কেবল চুপ করে থাকিস!
নিত্য ( বালকের ন্যায় )—আমি—জানি—না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বুঝেছি কিছু বলিস না কেন! অপরাধ?

"বটে বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী, সনক সনাতনাদি ঋষিদের ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে জয়াতে হয়েছিল।"

"এীদাম গোলকে বিরজার দ্বারী ছিলেন। এীমতী কৃষ্ণকে বিরজার

মন্দিরে ধরবার জন্ম তার দারে গিছ্লেন, আর ভিতরে চুকতে চেয়ে-ছিলেন—শ্রীদাম চুকতে দেয় নাই। তাই গ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্ত্তে অস্থর হয়ে জন্মাগে যা। গ্রীদামও শাপ দিছ্লো! (সকলের ঈষং হাস্থা)।

"কিন্তু একটি কথা আছে, ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে খানায় পড়্লেও পড়্তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি!

"শ্রীদামের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে।"

কেদার (চাট্যো) এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারী কর্ম করেন। আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায়। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল ভক্তেরা তাঁর কাছে সর্বানা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শুধু হাতে ভক্তদর্শনে আস্তে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন।

> [ সব রকম লোকের জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম 'ভাব ও অবস্থা']

কেদার ( অতি বিনীতভাবে )—তাদের জিনিস কি খাবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে জিনিস ভাল নয়।

কেদার—আমি ভাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কুপা করেছেন, তিনি সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( দহাস্থে )—তা ত সত্য। এথানে সব রকম লোক আসে, তাই সব রকম ভাব দেখতে পায়।

কেদার – আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুদীর দোকান কেউ করে, সব রকম রাখ্তে হয়—কিছু মুসুর ভালও চাই, হোলো খানিকটা তেঁতুল,—এ সব রাখতে হয়।

"বাজনার যে ওস্তাদ, সব বাজনা সে কিছু কিছু বাজাতে পারে।"
ঠাকুর ঝাউতলায় বাহে গেলেন—একটি ভক্ত গাড়ু লইয়া সেইখানে
বাখিয়া আসিলেন।

ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন—কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সেখানে আসিয়া বলিলেন—''হু তিন বার বাহে গেলুম। মল্লিকের বাড়ি খাওয়া;—ঘোর বিষয়ী। পেট গরম হ'য়েছে।"

[ সমাধিস্থ পুরুষের ( ঞ্রীরামকৃষ্ণের ) পানের ডিবে স্মরণ ]

ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনওপড়িয়া রহিয়াছে। আরও ছ একটি জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বললেন, "ঐ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন।" এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্ত হইয়া আসিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছেন। কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড় ইত্যাদি।

ঠাকুর মধাাক্রের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ছুই চারিটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাট্টিতে একটি ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—

[জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয় ? সাধনা চাই ]

"মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes ( গুণ ) জ্ঞানা যায় ? ঠাকুর বলিলেন, "সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জ্ঞানা যায় ? সাধন কর্ত্তে হয়। আর, একটা কোন ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়। দাসভাব। ঋষিদের শান্তভাব ছিল। জ্ঞানীদের কি ভাব জান ? স্বস্থরূপকে চিন্তা করা। ( একজন ভক্তের প্রতি, সহাস্তে )—তোমার কি ?''

ভক্তটি চুপ করিয়া রহিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—তোমার ছই ভাব—স্বস্থরপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কি না ? ভক্ত ( সহাস্থে ও কুণ্ঠিতভাবে )—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)—তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব ব্ঝতে পার। ও ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহলাদের হয়েছিল। "কিন্তু ও ভাব সাধন কর্ত্তে গেলে কর্ম চাই।

"একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে—হাত দিয়ে রক্ত দর্
দর্ করে পড়ছে, কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই!
জিজ্ঞাসা কর্লে বলে,—'বেশ বেশ'। এ কথা শুধু মুথে বললে কি
হবে ? ভাব সাধন করতে হয়।"

ভক্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

## ত্রয়োবিংশ খণ্ড

#### দোলযাত্রা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ

আজ ৺দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্কন, পূর্ণিমা, রবিবার ১লা মার্চ্চ ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাট্টিতে, বিসিয়া সমাধিছ। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন—একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছেন। মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনোমোহন, নবাই চৈতন্তু, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভক্ত হইল। এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। 'বাবু' হরিভক্তির কথা—

মহিমা—আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন কিং তপস্থাস্থ বংস।
ব্রদ্ধ ব্রদ্ধ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং স্থপকাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচেছদনীং কর্ত্ররীঞ্ঞ॥

"নারদপঞ্চরাত্রে আছে। নারদ তপস্থা কর্ছিলেন, দৈববাণী হ'ল—
"হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তা'হলে তপস্থার কি প্রয়োজন ?
আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তা'হলেই বা তপস্থার কি

প্রয়োজন ? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তা'হলেই বা তপস্থার কি প্রয়োজন ? আর যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তা'হলেই বা তপস্থার কি প্রয়োজন ? অতএব হে ব্রহ্মন, বিরত হও, বংস, তপস্থার কি প্রয়োজন ? জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে হরিভক্তির কথা বলে গেছেন, সেই মুপকা ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি—এই ভক্তি-কাটারি—হারা ভবনিগড় ছেদন হবে।"

[ ঈশ্বরকোটি—শুকদেবের সমাধিভক্ত—হত্নমান, প্রহলাদ। ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। জীবকোটির ভক্তি, বৈধী ভক্তি। এত উপচারে পূজা কর্ত্তে হবে, এত জপ কর্ত্তে হবে, এত পুরশ্চরণ কর্ত্তে হবে। এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

''ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা ;—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি' 'নেতি' করে ছাদে পৌছে যথন দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈরী,— ইট, চুণ, সুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী। তথন কথন ছাদেও খাক্তে পারে, আবার উঠা নামাও কর্ত্তে পারে।

"শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি।
ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাতে হবে।
নারদ দেখ লেন, জড়ের স্থায় শুকদেব বাহাশ্য—বসে আছেন। তখন
বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা কর্ত্তে লাগলেন। প্রথম শ্লোক
বল্তে বল্তে শুকদেবের রোমাঞ্চ হ'লো। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে হৃদয়
মধ্যে, চিম্ময়রূপ দর্শন কর্ত্তে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপা
দর্শনও হলো। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

"হন্মান সাকার নিরাকার সাক্ষাংকার করে রামমূর্ত্তিতে নিষ্ঠা করে থাক্লো। চিদঘন আনন্দের মূর্ত্তি—সেই রামমূর্ত্তি।

"প্রহুলাদ কখন দেখতেন সোহহং; আবার কখন দাসভাবে থাক্তেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবকভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়,—তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন কর্বার জন্ম। রসরসিকের ভাব,—হে ঈশ্বর, তুমি রস,\* আমি রসিক।

"ভজ্জির আমি, বিভার আমি, বালকের আমি,—এতে দোষ নাই।
শঙ্করাচার্য্য 'বিভার আমি' রেখেছিলেন; লোকশিকা দিবার জন্ত।
বালকের আমির আঁট নাই। বালক গুণাতীত,—কোন গুণের বশ নয়।
এই রাগ কললে, আবার কোথাও কিছু নাই। এই খেলাঘর কললে,
আবার ভূলে গেল; এই খেলুড়েদের ভালবাসছে, আবার কিছুদিন
ভাদের না দেখলে ত সব ভূলে গেল। বালক সত্ত্বজঃ তমঃ কোন
গুণের বশ নয়।

"তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত—এটি ভক্তের ভাব,—এ আমি 'ভক্তিরু আমি'। কেন ভক্তির আমি রাথে ? তার মানে আছে। 'আমি' ত যাবার নয় তবে থাক শালা 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' হয়ে।

"হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমিরূপ কুপ্ত। ব্রহ্ম যেন সমুদ্য—জলে জল। কুন্তের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুপ্ত ত আছে। এটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুপ্ত আছে আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, আমি দাস; এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুপ্ত না থাকলে তথন সে এক কথা।"

রসো বৈ সং। রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
 কোহেবায়াৎ কং প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্থাৎ।

<sup>[</sup> তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

#### দ্বিতীয় পরিক্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁছার নরেন্দ্রকে সন্ধ্যাদের উপদেশ

নরেন্দ্র আদিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মেন্দ্রেতে আদিয়া বসিলেন। মেন্দ্রেতে মাত্রর পাতা। এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )—ভাল আছিস্ ? তুই নাকি গিরীশ ঘোষের ওথানে প্রায়ই যাস ?

नत्त्रक्य—बाख्ड हाँ, मात्य मात्य यारे।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরীশ কয়মাস হইল নৃতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। বাড়িতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক ভক্ত তাঁর বাড়িতে প্রায় যান; গিরীশ তাঁহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন। গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই গিরীশ ঘোষের ওথানে বেশী যাস ?
[ সন্ন্যাসের অধিকারী—কৌমার-বৈরাগ্য—গিরীশ কোন্ থাকের—
রাবণ ও অস্থরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ ]
"কিন্তু রস্থনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাক্বেই।

ছোক্রারা শুদ্ধ আধার! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন ধ'রে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রম্মনের গন্ধ হয়।

"যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নৃতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে হুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় হুধ নষ্ট হয়ে যায়।

"ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন বাবণের ভাব—নাগকস্থা দেবক্সাও নেবে, রামকেও লাভ কর্বে।

"অম্বরেরা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।" নরেক্স—গিরীশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্দ্ধমানে দেখে-ছিলাম। একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা কল্ল্ম, এ কি হলো ? এ দামড়া! তথন গাড়োয়ান বল্লে, মশাই, এ বেশী বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

''এক জায়গায় সন্মাসীরা বসে আছে—একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বর চিস্তা করছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্মাসী হয়েছিল।

"একটি বাটিতে যদি রম্বন গোলা যায়, রম্বনের গন্ধ কি যায় ? বাবুই গাছে কি আম হয় ? হ'তে পারে সিদ্ধাই ভেমন থাকলে, বাবুই গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয় ?

"সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে,—একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ বাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক কর্ত্তে হয়; অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার

এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। লা**ঞ্চল**-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।

''এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বল্তো,—রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে—আগে তুমি বোঝ। পণ্ডিত বাডি গিয়ে রোজ ভাবে--রাজা এমন কথা বলে কেন যে তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন-ভদ্ধন কর্ত্তো—ক্রমে চৈতত্ত হলো। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বল্ডে যে—রাজা, এইবারে বুঝেছি।

''তবে কি এদের ঘূণা করি ? না, ব্রহ্মজ্ঞান তথন আনি। তিনি সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি, তথন বেশ্যা ও সতীলক্ষীতে কোন প্রভেদ দেখি না।

#### িসব কলাই-এর ডালের খদ্দের—রূপ ও ঐশ্বর্য্যের বশ ]

"কি বলব সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনীকাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমান্তবের রূপে ভূলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য্য দেখলে ভূলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে ত্রহ্মপদ ভূচ্ছ হয়।

''রাবণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন ? রাবণ বললে, রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভন্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ ভুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাকু।

''সব কলাই-এর ডালের থদের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না-এক লক্ষ্য হয় না, নানা দিকে মন থাকে।

[নেপালী মেয়ে, ঈশ্বরের দাসী—সংসারীর দাস্ত ]

(মনোমোহনের প্রতি)—"তুমি রাগই কর আর যাই কর— রাখালকে বললাম, ঈশ্বরের জন্ম গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ এ কথা বরং শুন্বো; তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস, এ কথা যেন না শুনি।

"নেপালের একটি মেয়ে এদেছিল। বেশ এস্রাজ বাজিয়ে গান কর্লে। হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কর্লে—'তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বললে, আবার কার দাসী হব ? এক ভগবানের দাসী আমি।'

"কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থেকে কি করে হবে ? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর এক দিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরী করতে হয়।

"একটি ফকির বনে কুটার করে থাকতো। তথন আকবর শা দিল্লীর বাদ্শা। ফকিরটির কাছে অনেকে আস্তো। অতিথিসংকার কর্তে তার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসংকার হয়! তবে যাই একবার আকবর শার কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তথন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বল্লে, 'হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও, আরো কত কি।' এই সময়ে ফকিরটি উঠে নামাজের ঘর থেকে চলে যাবার উল্ভোগ কর্তে লাগ্লো। আকবর শা ইসারা করে বস্তে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন,—আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন ? ফকির বল্লে,—সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চল্লুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে—আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা কর্ত্তে এসেছিলাম। আকবর শা বললে—তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন ? ফকির

দক্ষিণেশবৈ—৺দোলযাত্রাদিবদে নরেক্রকে সন্ন্যাদের উপদেশ ৩০১ বললে, যথন দেখলুম তুমিওধন দৌলতের ভিথারী—তথন মনে করলুম যে, ভিথারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে ? চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব।"

[ পূর্ব্বকথা – হৃদয় মুখুয়োর হাঁক ডাক—ঠাকুরের সত্ত্বণের অবস্থা ]
নরেন্দ্র— গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শীরামকৃষ্ণ—দে খ্ব ভাল। তবে এত গালাগাল মুখ থারাপ করে কেন ? সে অবস্থা আমার নয়। বাদ্ধ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, সার্দি ঘট্ ঘট্ করে। আমার সে অবস্থা নয়। সত্তবের অবস্থায় হৈ চৈ সহা হয় না। হাদে তাই চলে গেল;—মারাথলেন না। শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক কর্ত্তো।

[নরেন্দ্র কি অবতার বলেন ? নরেন্দ্র ত্যাগীর থাক্— নরেন্দ্রর পিতৃবিয়োগ ]

"গিরীশ ঘোষ যা বলে ভোর সঙ্গে কি মিললো ?"

নরেন্দ্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস! আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্?

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর নীচেই মাছ্রের উপর বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া নরেন্দ্রকে সম্নেহে দেখিতেছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না।" বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণা মাথা সম্মেহ দৃষ্টি, ভাহার সঙ্গে ভাবোন্মন্ত হইয়া গান ধরিলেন,—

কথা বলতে ভরাই, না বললেও ভরাই। মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই॥ আমরা জানি যে মন্ তোর, দিলাম তোকে, সেই মন্ তোর, এখন মন তোর ; আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই। শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমারঃ বুঝি হ'ল না! নরেন্দ্র অশ্রুপুর্বলোচনে চাহিয়া আছেন।

বাহিরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও কাছে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন।

ভক্ত—মহাশয়, কামিনীকাঞ্চন যদি ত্যাগ করতে হবে, তবে গৃহস্থ কি করবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা' তুমি কর না! আমাদের অমনি একটা কথা। হয়ে গেল।

[ গৃহস্থভক্ত প্রতি অভয়দান ও উত্তেজনা ]

মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি) — এগিয়ে পড়! আরও আগে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে; আরও এগিয়ে ষাও সোনার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়!

মহিমা—আজে, টেনে রাথে যে—এগুতে দেয় না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণেকাট। 'কালী নামেতে কালপাশ কাটে।' \* \* \* \*

নরেন্দ্র পিতৃ বিয়োগের পর সংসারে বড় কন্ট পাইতেছেন। তাঁহার উপর অনেক তাল যাইতেছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতে-ছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস ?

'শতমারী ভবেদৈগা:। সহস্রমারী চিকিৎসক:।' (সকলের হাস্তা)।

দক্ষিণেশ্বরৈ—জ্রীজ্রীদোলযাত্রাদিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে আনন্দ ৩০৩
ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে আনেক দেখাভূনা হইল—স্থগছঃথের সঙ্গে আনেক পরিচয় হইল। নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোলযাত্রা ও শ্রীরামকুষ্ণের পরাধাকান্ত এ মা কালীকে ও ভক্তদিগের গায়ে আর্বির প্রদান

নবাই চৈত্রন্থ গান গাহিতেছেন। ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল।

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান। দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। ৺রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রণাম দেথিয়া মাষ্টারও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল। আজ প্রীপ্রীদোল-যাত্রা—ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভূলেন নাই। থালার ফাগ লইয়া প্রীপ্রীরাধাশ্যামকে দিলেন। আবার প্রণাম করিলেন।

এইবার ৺কালী ঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে দাঁড়াইলেন, মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির দিলেন। প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন। কালীঘরের সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—বাবুরামকে আনলে না কেন?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পট্কে ফাগ দিলেন—ছ একটি পট ছাড়া—নিজের ফটো-গ্রাফ ও যীশুখ্রীষ্টের ছবি। এইবার বারান্দায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে চুকিতে বারান্দায় বসিয়া আছেন। কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। ঘরে চুকিতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিলেন। সব ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অপরাক্ত হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বলছেন, "আচ্ছা, সক্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন ?

"নরেব্রুকে তোমার কি রকম মনে হয় ? বেশ সরল; তবে সংসারের অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা; ও থাক্বে না।"

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠিয়া যাইতেছেন; নরেন্দ্র একজন বেদাস্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন। মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি মহানির্বান তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস হইতে স্তব বলিতেছেন—

হৃদয়কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং, হরিহর বিধিবেছং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্। জনমমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্, সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈত্তুমীড়ে॥

# দক্ষিণেশ্বরে-—শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে আনন্দ ৩০৫

### [ গৃহস্থের প্রতি অভয় ]

আরও ত্থকটি স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচার্য্যের স্তব বলিতে-ছেন, তাহাতে সংসার কুপের, সংসার গহনের কথা আছে। মহিমাচরণ সংসারী ভক্ত।

হে চক্রচুড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ শস্তো।
ভূতেশভীতিভয়সূদন মামনাথং, সংসার তুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্বভী-ছাদয়বল্লভ চক্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশঙ্গাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসার তুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

--ইত্যাদি

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—সংসার কূপ, সংসারগহন, কেন বল ?
ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি তথন—

**এই সংসার মজারকৃটি।** আমি খাই দাই আর মজা লুটি।

জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ক্রাট !

সে যে এদিক ওদিক ছদিক রেখে খেয়েছিল ছধের বাটি!

"কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও? কিসের ভয়? যে বুড়ী ছোঁয় সে কি আর চোর হয়?

"'জনক রাজা হ'থানা তলোয়ার ঘোরাত। একথানা জ্ঞানের, একথানা কর্মের। পাকা থেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।"

এইরূপ ঈশ্বরীর কথা চলিতেছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। খাটের পাশে মাষ্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর ( মাষ্টারকে )—ও যা বল্লে, তাইতে টেনে রেখেছে ! ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাঁহার কথিত ব্রহ্মজ্ঞান, বিষয়ক শ্লোকের কথা। নবাই চৈততা ও অত্যাতা ভক্তেরা আবার গাহিতেছেন। এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন, "এই কাজ হলো, আর সব মিথ্যা। প্রেম ভক্তি—বস্তু, আর সব—অবস্তু।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# শ্রীশ্রীদোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকুষ্ণ – গুহ্যকথা

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাষ্টারকে বিনোদের কথা জিজ্ঞাদা করিতেছেন। বিনোদ মাষ্টারের স্কুলে পড়িতেন। বিনোদের ঈশ্বর চিন্তা ক'রে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাদেন।

এইবার ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতে-ছেন। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার বল্ছে, তোমার কি বোধ হয় ?"

কথা কহিতে কহিতে ঘরে আসিয়া পড়িলেন। চটি জুতা খুলিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। খাটের পূর্ব্বদিকের পাশে একথানি পাপশ আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ঐ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য ভক্তেরা একটু দূরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এ সকল কথা কিছু ব্ঝিতে পারিতেছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি ব**ল** ?

দক্ষিণেশ্বরৈ—এএ এনে দি ভার সঙ্গে আনন্দ ৩০৭
মাষ্টার—আজ্ঞা, আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈত্তগুদ্ধে

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূর্ণ, না অংশ, না কলা ?-ওজন বল না ?
মাষ্টার--আজা, ওজন বুঝতে পারছি নি। তবে তাঁর শক্তি অবতীর্ণ
হয়েছেন। তিনি ত আছেনই!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, চৈত্তমদেব শক্তি চেয়েছিলেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিতেছে<del>ব কিন্তু</del> ষড়ভুজ ?

মাষ্টার ভাবিতেছেন, চৈতন্মদেব ষ্ড্ভুজ হয়েছিলেন—ভক্তের। দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর একথা উল্লেখ কেন করিলেন ?

> [ পূর্ব্বকথা—ঠাকুরের উন্মাদ ও মার কাছে ক্রন্দন—তর্ক বিচার ভাল লাগে না ]

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। রাম (দত্ত) সবে অস্থুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও নরেন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমার এ সব বিচার ভাল লাগে না। (রামের প্রতি)—থামো! তোমার একে অস্থ্য!—আচ্ছা আস্তে আস্তে। (মাষ্টারের প্রতি)—আমার এ সব ভাল লাগে না। আমি কাঁদতুম, আর বলতুম, 'মা, এ বল্ছে এই এই; ও বল্ছে আর এক রক্ম। কোনটা সত্য, তুই আমায় বলে দে!'

# চতুর্বিংশ খণ্ড

## শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন— শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষের বাটীতে উৎসব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গপঙ্গে

[ নরেন্দ্র, মাষ্টার, যোগীন, বাবুরাম, ভবনাথ, বলরাম, চুণি ]

শুক্রবার বৈশাথের শুক্লা দশমী ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। মাষ্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিজিত। ছ' একটি ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন।

মাষ্টার একপার্শ্বে বসিয়া সেই স্থপ্ত বালক-মূর্ত্তি দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ভায় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন।

মাষ্টার আন্তে আন্তে একথানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দ্রাভঙ্গ হইল। এলোথেলো হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

[ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অস্থথের সঞ্চার—এপ্রিল ১৮৮৫ ] শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি সম্নেহে )—ভাল আছ ? কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কণ্ট হয়।
কিসে ভাল হয় বাপু? (চিস্তিত হইয়া)—আমের অম্বল করেছিল,
সব একটু একটু খেলুম। (মাষ্টারের প্রতি) ভোমার পরিবার কেমন
আছে? সেদিন কাহিল দেখলুম; ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে।

মাষ্টার—আজ্ঞা, ডাব-টাব ?

জীরামকৃষ্ণ—হাঁ মিছরির সরবং খাওয়া ভাল।

মাষ্টার—আমি রবিবার বাড়ি গিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেশ করেছ। বাড়িতে থাকা তোমার স্থবিধে। বাপ-টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাইতে লাগিল। তখন বালকের ন্থায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ( মাষ্টারের প্রতি )—আমার মুখ শুকুচ্চে। স্বাইএর কি মুখ শুকুচ্চে ?

মাষ্টার— যোগীনবাবু, তোমার কি মুখ শুকুচে ?

যোগীন্দ্র—না; বোধ হয়, ওঁর গরম হয়েছে।

এঁড়েদার যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ একজন ত্যাগী ভক্ত।

ঠাকুর এলোথেলোভাবে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেন মাই দিতে বদেছি। (সকলের হাস্ত)। আচ্ছা, মুখ শুকুচেচ, তা স্থাশপাতি খাব ? কি, জামরুল ?

বাবুরাম—তাই বরং আনি গে—জামরুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নেই।

মাষ্টার পাথা করিতেছিলেন।

<u>এীরামকৃষ্ণ—থাক, তুমি অনেকক্ষণ—</u>

মান্তার-আজ্ঞা, কন্ত হচ্চে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সম্লেহে )—হচ্চে না গ

মাষ্টার নিকটবর্ত্তী একটি স্কলে অধ্যাপনা কার্য্য করেন। তিনি একটার সময় প্রভান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন। এইবার স্কুলে আবার যাইবার জন্ম গাত্রোখান করিলেন ও ঠাকুরের পांप्रवस्त्रभा कवित्स्त्र ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—এক্ষণেই যাবে ?

একজন ভক্ত—স্কুলের এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)—যেমন গিন্নি—সাত আটটি ছেলে বিয়েন—সংসারে রাত-দিন কাজ—আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়। (সকলের হাস্ত)।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গপঙ্গে

চারটের পর স্কুলের ছুটি হইল মাষ্টার বলরামবাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্তবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বাটীর ভিতর হইতে বলরাম থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্ম মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্রের প্রতি)—ওরে মাল এসেছে! মাল! মাল! খা! খা! (সকলের হাস্ত)।

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরীশের বাড়ি ঘাইবেন, সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরীশ উৎসব করিবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার পশ্চাতে আরও হু একটি ভক্ত। দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দু-স্থানী ভিথারী গান গাহিতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাস্ত। দেখিতে দোখতে মন অন্তর্ম্মুখ হইতেছে। এইরূপভাবে খানিকক্ষণ দাঁডাইয়া রহিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন "বেশ সুর।"

একজন ভক্ত ভিক্ষককে চারিটি পয়সা দিলেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাষ্টারকে বললেন, হাাগা, কি বলে ? 'পরমহংদের ফৌজ আসছে' ? শালারা বলে কি !" (সকলের হাস্ত)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## অবতার ও পিদ্ধপুরুষের প্রভেদ—মহিমা ও গিবীশের বিচার

ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর গিরীশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঠাকুর সহাস্থবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও সকলে বসিলেন। গিরীশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম, যোগীন, তুই নরেন্দ্র, চুণি, বলরাম ইত্যাদি।

জ্ঞীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)—গিরীশ ঘোষকে বললুম, ভোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাঁটু জল'। তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। ভোমরা হজনে বিচার করো, কিন্তু রফা কোরো না। (সকলের হাস্তু)।

মহিমাচরণ ও গিরীশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না হইতে রাম বলিলেন, ''ও সব থাক—কীর্ত্তন হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।

্ মহিমাচরণের মত—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল। গিরীশের মত—শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের মত হইতে পারিবে না।

মহিমাচরণ—কি রকম জানেন ? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হ'তে পারে, প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া দার। প্রতিবন্ধক চলে যায়।

গিরীশ—তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন আর যাই বলুন, সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হ'তে পারেন। যদি সেই সব ভাব, মনে করুন রাধার ভাব কারু ভিতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই-ই; অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কারুর ভিতর দেখতে পাই, তথন বুঝতে হ'বে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি।

মহিমাচরণ বিচার বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক রকম গিরীশের কথায় সায় দিলেন।

মহিমাচরণ ( গিরীশের প্রতি )—হাঁ মহাশয়, ছই-ই সত্য। জ্ঞানপথ সেও তাঁর ইচ্ছা; আবার প্রেমভক্তি, তাঁর ইচ্ছা। ইনি যেমন বলেন, ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌছান যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি একান্তে )—কেমন, ঠিক বলছি না ? মহিমা—আজ্ঞা, যা বলেছেন। তুই-ই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনি দেখ্লে, ওর (গিরীশের) কি বিশ্বাস। জল থেতে ভূলে গেল। আপনি যদি না মানতে, তা হ'লে টুঁটি ছিড়ে থেত, যেমন কুকুরে মাংস থায়। তা বেশ হলো। ত্জনের পরিচয় হলো, আর আমারও অনেকটা জানা হলো।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর কীর্ত্ত নানন্দে

কীর্ত্তনীয়া দলবলের সহিত উপস্থিত। ঘরের মাঝধানে বসিয়া আছে। ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

রাম ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—আপনি বলুন এরা কি গাইবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বলবো ?—( একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ।

কীর্ত্তনীয়া পূর্ব্বরাগ গাহিতেছেন—
আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। স্বরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
কণে কণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধানাম বলি কণে কণে মুরছায়॥
পুলকে পুরল ততু গদ গদ রোল। বাস্থ কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণ দর্শন অবধি শ্রীমতীর অবস্থা স্থীগণ বলিতেছেন,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়। মন উচাটন নিঃশ্বান সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥ ( রাই এমন কেনে বা হৈল )।

গুরু ছুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বিসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি ভূষণ থসিয়া পড়ে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধু বালা।
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অমুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে।

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—গ্রীমতীকে স্থীগণ বলিতেছেন,—
কহ কহ স্থবদনী রাধে! কি তোর হইল বিয়াধে।
কেন তোরে আনমন দেখি। কাহে নথে ক্ষিতি তলে লিখি।
হেমকান্তি ঝামর হৈল। রাঙ্গাবাস খদিয়া পড়িল।
আঁথিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল।
এমন হইল কি লাগিয়া। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া।
এত শুনি কহে ধনি রাই। শ্রীযুত্তনন্দন মুখ চাই।

কীর্ত্তনীয়া আবার গাহিল—শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। স্থীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি—

কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে, কেমনে শবদ্ আসি।
একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া ধরমে, করিল পাগলি পারা।
চিত স্থির নহে, শোয়াদ বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ্ করে।
না দেখি তাহারে, হুদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥

পরাণ না ধরে, কন কন করে, রহে দরশন আসে।

যবহু দৈখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্ম প্রাণ ব্যাকুস

হইয়াছে। শ্রীমতী বলিতেছেন—

পহিলে শুনিরু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হৈতে। তারপর দিনে, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে॥ আর একদিন, মোর প্রাণ-সখী কহিলে যাহার নাম, ( আহা সকল মাধুর্যাময় কৃষ্ণ নাম। )

গুণিগণ গানে, শুনির শ্রাবণে, তাহার এ গুণগ্রাম ॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জালা ঘরে। সে হেন নাগরে, আরতি বাঢ়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥ ভাবিয়া চিস্তিয়া, মনে দঢ়াইয়, পরাণ রহিবার নয়। কহত উপায় কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয়।

"আহা সকল মাধুর্য্যময় কৃষ্ণনাম!" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না! একেবারে বাহাশৃত্য, দণ্ডায়মান। সমাধিষ! ডানদিকে ছোট নরেন দাড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুর কঠে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" এই কথা সাশ্রু নয়নে বলিতেছেন। ক্রেমে পুনর্বার আসন গ্রহণ করিলেন।

কীর্ত্তনীয়ারা আবার গাহিতেছেন। বিশাখা দৌড়িয়া গিয়া একথানি চিত্রপট আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন। চিত্রপটে সেই ভূবনরশ্বন রূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখছি, তাঁকে যমুনাতটে দেখা অবধি আমার এই দশা হয়েছে।

কীর্ত্তন-শ্রীমতীর উক্তি-

যে দেখেছি যমুনাতটে। সেই দেখি এই চিত্রপটে॥

যার নাম কহিল বিশাখা। সেই এই পটে আছে লেখা।

যাহার মুরলী ধ্বনি। সেই বটে এই রসিকমণি ॥

আধমুখে যার গুণ গাঁথা। তুতীমুখে শুনি যার কথা।
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ। ইহা বিনে কেহ নহে আন॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে। কি দেখিয়ু দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশাস। ভণে ঘনশ্যাম দাস॥

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছেন—

- (১)—যা**দের হরি বলতে** নয়ন ঝুরে তা'রা তা'রা ছভাই এসেছে রে।
  - ( যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায় ) (যারা মার থেয়ে প্রেম যাচে)
  - ( যারা ব্রজের কানাই বলাই ) ( যারা ব্রজের মাখন চোর )
  - ( যারা জাতির বিচার নাহি করে ) ( যারা আপামরে কোল দেয় )
  - ( যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায় ) ( যারা হরি হয়ে হরি বলে)।
  - ( যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল ) ( যারা আপন পর নাহি বাচে )।
  - জীব তরাতে তারা তু'ভাই এসেছে রে। (নিতাই গৌর)।
- (২)—নদে টলমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। ঠাকুর সমাধিস্থ!

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

জ্ঞীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—কোন্ দিকে স্থমুখ ফিরে বঙ্গেছিলাম, এখন মনে নাই।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র—হাজরার কথা ছলরূপী নারায়ণ

ঠাকুর, ভাব উপশমের পর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন।
নরেন্দ্র ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—হাজরা এখন ভাল হয়েছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই জানিস্ নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে
রাম রাম বলে।

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা কল্লুম, তা সে বলে 'না'। শ্রীরামকৃষ্ণ—তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। কিন্তু অমন! —গাডোয়ানকে ভাড়া দেয় না!

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, সে বলে ত 'দিয়েছি'—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথা থেকে দেবে ?

নরেন্দ্র— রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস ?

"মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলাম। ও কিছু দিন পরে এসে বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি। ( ঠাকুরের ও সকলের হাস্ত )। কিন্তু তার পরে চলে গেল।

"হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, 'হাজরাকে একবার রামলালের খুড়ো মশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখতে পাই না।' আমি হাজারাকে অনেক করে বললুম, ৩১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস; তা কোন মৃতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।"

নরেন্দ্র—এবার দেশে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর, তুই
বুঝিদ্না। গোপাল ব'লেছে, সিঁথিতে হাজরা ক'দিন ছিল।
ভারা চাল ঘি সব জিনিস দিত। তা' বলেছিল, এ ঘি এ চাল কি
আমি থাই ? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিছিল। ঈশেনকে নাকি
বলেছে, বাহে যাবার জল আনতে। এই বামুনরা সব রেগে গিছ্ল।

নরেন্দ্র—জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশান বাবু এগিয়ে দিতে গিছ্ল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিতে হাসিতে )—ঐটুকু জপতপের ফল।

"আর কি জান, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাটা কাটা গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়।"

ভবনাথ-থাক থাক-ও সব কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তা নয়। (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই নাকি লোক চিনিস্ তাই তোকে বল্ছি। আমি হাজরাকে ও সকলকে কি রকম জানি, জানিস্? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চরূপী নারায়ণ! (মহিমাচরণের প্রতি)—কি বল গো? সকলেই নারায়ণ।

মহিমাচরণ---আজ্ঞা, সবই নারায়ণ।

#### ষষ্ঠ পরিচেছদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

গিরীশ ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্চে না কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমগুসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমগুসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা।

"সকলের উচ্চ অবস্থা,—সমর্থা। যেমন ঞীমতীর। কৃষ্ণস্থাে সুখী; তুমি সুথে থাক, আমার যাই হোক।

"গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।

"গোপীরা কে জান ? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে—
যষ্টি সহস্র ঋষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন,
সম্মেহে! তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখ বার জন্ম ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন
কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী।"

একজন ভক্ত—মহাশয়! অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি রকম জান ? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম, বাইরের থাম। যারা সর্বাদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।

্রিজ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সমন্বয়—ভরদ্বাজাদি ও রাম—
পূর্ব্বকথা—অরূপ দর্শন—সাকার ত্যাগ—শ্রীশ্রীমা
দক্ষিণেশ্বরে ]

এীরামকৃষ্ণ ( মহিমাচরণের প্রতি )—কিন্তু জ্ঞানী রূপও চায় না,

৩২০ প্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখাতে পেলেন। তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই ঋষিরা বললেন, রাম, তোমাকে আজ আমরা দেখালুম, আমাদের সকল সফল হ'ল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা। ভরছাজাদি তোমাকে অবতার বলে; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ম হয়ে হাসতে লাগ্লেন।

"উ:, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অথণ্ডে লয় হয়ে যেত। এমন কত দিন! সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ কললুম! জড় হলুম! দেখলুম, মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়! রামলালের খুড়ীকে ডাক্ব মনে কললুম!

"ঘরে ছবি টবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বললুম। আবার হুঁশ যথন আসে, তথন মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে! শেষে ভাবতে লাগ্লুম, তবে কি নিয়ে থাকবো! তথন ভক্তি ভক্তের উপর মন এল। তথন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগ্লুম যে, এ আমার কি হল! ভোলানাথ \* বললে, 'ভারতে ক আছে'। সমাধিস্থ লোক যথন সমাধি থেকে ফির্বে, তথন কি নিয়ে থাকবে? কাজেই ভক্তি ভক্ত চাই। তা না হ'লে মন দাঁড়ায় কোথা?

 <sup>৺</sup>ভোলানাথ ম্থোপাধ্যায় তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ির মৃত্রী ছিলেন,
 পরে থাজায়ী হইয়াছিলেন।

<sup>†</sup> মহাভারত

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

# সমাধিস্থ কি ফেরে? প্রীমুখ-কর্থিত চরিতামৃত কুয়ার দিং \*

মহিমাচরণ ( শ্রীরামকুঞের প্রতি )—মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমের প্রতি একান্তে )—তোমায় একলা একলা বোল্ব ; তুমিই একথা শোন্বার উপযুক্ত।

"হুয়ার সিং ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতো। জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাত। সাধন ভজন করে সমাধি পর্যান্ত জীবের হতে পারে। ঈশ্বর যথন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফির্তে পারেন। জীবের থাক্—এরা যেন রাজার কর্মচারী। রাজার বারবাড়ি পর্যান্ত এদের গতায়াত। রাজার বাড়ি সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাত তলায় আনাগোনা করতে পারে, আবার বাইরেও আসতে পারে। ফেরেনা, ফেরেনা, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এরা সব কি ? এরা 'বিভার আমি' রেখেছিল।"

মহিমাচরণ—তাই ত; তা না হলে গ্রন্থ লিথ্লে কেমন করে ? শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার দেখ, প্রহলাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল।

মহিমাচরণ-- আজ্ঞা হাঁ।

[ শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চ্চা—আর সমাধির পর জ্ঞান— বিভার আমি ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ কেউ জ্ঞানচর্চ্চা করে বলে মনে করে, আমি কি

কুয়ার সিং সিপাহিদের হাভিলদার।
 ২য়—২১

হইছি। হয়ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয়না অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা'হ'লে আর অহঙ্কার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হ'লে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং থাকে না।

"কি রকম জানো ? ঠিক হপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তথন মানুষ্টা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হ'লে—সমাধিস্ত হ'লে—অহংরূপ ছায়া থাকে না।

"ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, 'বিছার আমি' 'ভক্তির আমি' 'দাস আমি'। সে 'অবিভার আমি' নয়।

"আবার জ্ঞান ভক্তি তুইটিই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী এক ভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর এক ভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।"

িশ্রীরামকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়চণ্ডীবর্ণিত অস্থরবিনাশের অর্থ ]

ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। ভবনাথ নরেন্দ্রের প্রতি অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বদা যাইতেন।

ভবনাথ ( শ্রীরামকুঞ্চের প্রতি )—আমার একটা জিজ্ঞাস্ত ,আছে। আমি চণ্ডী বুঝুতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি १

ঞ্জীরামকৃষ্ণ-ও সব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেথলুম সবই মায়া। তাঁর স্ষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

ঘরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরাশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাথ শুক্লা দশমী। জগৎ হাসিতেছে। ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এ দিকে সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

ঠাকুর "নরেন্দ্র" "নরেন্দ্র" করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুথের পংক্তিতে অন্থান্থ ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের থবর লইতেছেন। অর্দ্ধেক থাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত। বললেন, "নরেন্দ্র তুই এইটুকু থা।" ঠাকুর বালকের ন্থায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

## পঞ্চবিংশ খণ্ড

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রামপুকুরে ভক্তদঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## ডাক্তার ও মাষ্টার—সার কি?

আজ বৃহস্পতিবার আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা দশটা। ঠাকুর পীড়িত। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন, ডাক্তারের বাড়ি শাঁখারিটোলা। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সেবক কথা কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়।

ভাক্তার—দেখ, বিহারীর (ভাত্নড়ীর) এক কথা! বলে, Goethe's spirit (সুক্ষাশরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে! কি আশ্চর্য্য কথা!

মাষ্টার—পরমহংসদেব বলেন, ও সব কথায় আমাদের কি দরকার ?
আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয়।
তিনি বলেন, একজন একটা বাগানে আম থেতে গিছ্লো। সে
একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা,
গুণে গুণে লিথ তে লাগলো। বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা
হলে সে বললে, তুমি কি কর্ছো—আর এখানে এসেছই বা কেন!
তখন সে লোকটি বললে এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাই
গুণছি—এখানে আম থেতে এসেছি! বাগানের লোকটি বললে, আম

খেতে এসেছ ত আম খেয়ে যাও—তোমার অত শত, কত পাতা, কত

ডাক্তার-পরমহংদ সারটা নিয়েছে দেখ্ছি।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন—কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ দেখালেন; বললেন, ডাক্তার সাল্জার এবং অক্যান্ত অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি।

ভাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মাষ্টারও সঙ্গে উঠিলেন। ভাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান তারপর মাথাঘষার গলি, তারপর পাথুরিয়াঘাটা। সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের একটি বাড়িতে গেলেন। সেখানে কিছু বিলম্ব হইল। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার—এই বাব্টির সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো। থিয়সফির কথা— কর্ণেল অল্কটের কথা হলো। পরমহংস ঐ বাব্টির উপর চটা! কেন জান ? এ বলে, আমি সব জানি।

মান্তার—না, চটা হবেন কেন ? তবে শুনেছি, একবার দেখা হয়েছিল। তা প্রমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বল্ছিলেন। তথন ইনি বলেছিলেন বটে যে 'হাঁ ও সব জানি'।

ডাক্তার—এ বাব্টি Science Associationএ ৩২;৫০০ টাকা দিয়াছেন।

গাড়া চলিতে লাগিল। বড়বান্ধার হইয়া ফিারতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তার—তোমাদের কি ইচ্ছা একে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো ? মাষ্টার—না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধা। কল্কাতায় থাকলে সর্বদা যাওয়া আসা যায়—দেখতে পারা যায়।

ডাক্তার—এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে।

মাষ্টার—ভক্তদের সে জন্ম কোন কষ্ট নাই। তাঁরা যাতে সেবা করতে পারেন এই চেষ্টা কর্ছেন। থরচ ত এখানেও আছে সেখানেও আছে। সেখানে গেলে সর্ব্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাহুড়ী প্রভৃতির সঙ্গে

ডাক্তার ও মান্তার শ্রামপুকুরে আসিয়া একটি দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারান্দাওয়ালা ছটি ঘর আছে। একটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও অপরটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম ঘরটিতে গিয়া দেখেন, ঠাকুর জীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্থা। কাছে ডাক্তার, ভাতৃড়ী, দোকড়ি, ছোট নরেন, শ্যামবস্থ ও অনেকগুলি ভক্ত।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন। ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল।

ভাহড়ী-কথাটা কি জান? সব স্বপ্নবং।

ডাক্তার—সবই Delusion ( ভ্রম ) ! তবে কার Delusion, আর কেন Delusion ! আর সববাই কথাই বা কয় কেন, Delusion জেনেও ! I cannot believe that God is real and কলিকাতা—শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে ৩২৭ creation is unreal ( ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর স্থৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করিতে পারি না )।

#### িসোহহং ও দাসভাব—জ্ঞান ও ভক্তি ]

শ্রীরামকৃষ্ণ —এ বেশ ভাব — তুমি প্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকভাবই ভাল; আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয়।

"আর কি জান ? একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি সেও তাই।"

ভাছড়ী (ডাক্তারের প্রতি)—এ সব কথা যা বললুম, বেদাক্তে শাস্ত্রটাস্ত্র দেখ, তবে ত।

ভাক্তার—কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান্ হয়েছেন ? আর ইনিও ত ঐ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না ?

এীরামকৃষ্ণ—ওগো, আমি শুনেছি কত ?

ডাক্তার—শুধু শুন্লে কত ভুল থাকতে পারে। তুমি শুধু শোন নাই। [ আবার অন্ত কথা চলিতে লাগিল।

### [ 'ইনি পাগল'—ঠাকুরের পায়ের ধূলা দেওয়া ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আপনি নাকি বলেছো, 'ইনি পাগল' ণ তাই এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না।

ডাক্তার ( মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া )—কই ? তবে অহঙ্কার বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধূলা নিতে দাও কেন ?

মাষ্টার—তা না হলে লোকে কাঁদে। ডাক্তার—তাদের ভুল—বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। মাষ্টার—কেন, সর্বভূতে নারায়ণ ?

ডাক্তার—তাতে আমার আপত্তি নাই। সবাইকে কর।

মাষ্টার—কোন কোন মানুষে বেশী প্রকাশ! জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে,—প্রকাশ। আপনি Faradayকে যত মানবেন, নৃতন Bachelor of Scienceকৈ কি তত মানবেন ?

ডাক্তার—ভাতে আমি রাজী আছি। তবে God বল কেন ?

মাষ্টার—আমরা পরস্পার নমস্কার করি কেন ? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ আছেন। আপনি ও সব বিষয়ে বেশী দেখেন নাই, ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ। আপনাকে ত বলেছি, সূর্য্যের রশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আর এক রকম। আর্শিতে কিছু বেশী প্রকাশ। এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি সমান ? প্রহ্লাদের মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ হয়েছিল!

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—দেখ, তোমার এখানের উপর টান আছে। তুমি আমাকে বলেছো, তোমায় ভালবাসি।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব—'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী' ]

ডাক্তার—তুমি Child of Nature, তাই অত বলি। লোক পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি এমন ভাল লোকটাকৈ খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ঐ রকম করেছিল। তোমায় বলি শোন—

জ্ঞীরামকৃষ্ণ—ভোমার কথা কি শুন্বো ? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।

কলিকাতা—শ্রামপুকুরে ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার ৩২৯
ভাহড়ী (ডাক্তারের প্রতি)—অর্থাৎ তোমার জীবত্ব আছে। জীবের ধর্ম্মই ওই, টাকা-কড়ি, মান সম্ভ্রমেতে লোভ, কাম, অহঙ্কার। সকল জীবের এই ধর্ম।

ভাক্তার—তা বল ত তোমার গলার অসুখটি কেবল দেখে যাব। অস্ত কোন কথায় কাজ নাই। তর্ক করতে হয় ত সব ঠিক্-ঠাক্ বোলবো। সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

> [ অহুলোম বিলোম, Involution and Evolution— তিন ভক্ত ]

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাতৃড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো ? ইনি ( ডাক্তার ) এখন নেতি নেতি করে
অনুলোমে যাচে। ঈশ্বর জীব নয়, জগং নয়, স্ষ্টির ছাড়া তিনি, এই
সব বিচার ইনি কচ্চে। যখন বিলোমে আস্বে সব মান্বে।

"কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায়।

"থোল একটি আলাদা জিনিস, মাঝ একটি আলাদা জিনিস।
মাঝ কিছু খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে
খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্কিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন,
তিনিই মানুষ হয়েছেন। (ডাক্তারের প্রতি)—ভক্ত তিন রকম।
অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বলে, ঐ ঈশ্বর।
ভারা বলে শৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর
অন্তর্য্যামী। তিনি হৃদয়মধ্যে আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে
দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই
চতুর্কিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে ঈশ্বর অধো উর্দ্ধে পরিপূর্ণ।

"তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত এ সব পড়,—তবে এ সব বুঝতে পারবে! ৩০০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—২য় ভাগ [১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর "ঈশ্বর কি সৃষ্টিমধ্যে নাই ?"

ডাক্তার—না, সব জায়গায় আছেন, আর আছেন ব'লেই থৌজ। যায় না।

কিরংকণ পরে অন্থ কথা পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্ব্বদা হয়, তাহাতে অস্থুখ বাড়িবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )—ভাব চাপবে। আমার খুব ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি।

ছোট নরেন (সহাস্থে)—ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি ক'র্বেন ? ডাক্তার—Controlling Powerও ( চাপবার শক্তি ) বাড়্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার—সে আপনি ব'ল্ছো ( বল্ছেন )। মাষ্টার—ভাব হ'লে কি হবে, আপনি বল্তে পারেন ? কিয়ংক্ষণ পরে টাকা কড়ির কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—আমার তাতে ইচ্ছা নাই, তা ত জান ?—কি ? চঙ নয়!

ডাক্তার—আমারই তাতে ইচ্ছা নাই—তা আবার তুমি। বান্ধ খোলা টাকা প'ড়ে থাকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ—যত্ন মল্লিকও এরকম অন্তমনস্ক,—যথন খেতে বসে, এত অন্তমনস্ক যে, যা তা ব্যান্ন্ন, ভাল মন্দ খেয়ে যাচেচ। কেউ হয় ত বললে, 'ওটা খারাপ হয়েছে'। তথন বলে, আঁটা, ব্যান্ন্নটা খারাপ ? হাঁ, সতাই ত!

ঠাকুর কি ইঙ্গিতে বলিতেছেন, ঈশ্বর চিন্তা করে অশুমনস্ক, আর বিষয় চিন্তা করে অশুমনস্ক, অনেক প্রভেদ ?

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে দেখাইয়া সহাস্থে বলিতেছেন, "দেখ, সিদ্ধ হ'লে জিনিস নরম ক লিকাতা—শ্যামপুকুরে ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার ৩৩১
হয়—ইনি (ডাক্তার ) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম
হচ্চেন।"

ডাক্তার—সিদ্ধ হলে উপর থেকে নরম হয়, কিন্তু আমার আর এ যাত্রায় তা হল না। (সকলের হাস্থ)।

ভাক্তার বিদায় লইবেন, আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।
ভাক্তার—লোকে পায়ের ধুলা নেয়, বারণ ক'রতে পার না ?
শ্রীরামকৃষ্ণ—সবাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধর্তে পারে ?
ভাক্তার—তা বলে যা ঠিক মত, তা বল্বে না ?
শ্রীরামকৃষ্ণ—ক্ষচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে।
ভাক্তার—সে আবার কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ— রুচিভেদ, কি রকম জান ? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ ভাজা খায়, কেউ মাছের অম্বল খায়, কেউ মাছের পোলাও খায়। আর অধিকারী ভেদ। আমি বলি আগে কলাগাছ বি<sup>\*</sup>ধ্তে শেখ, তার পর শলতে, তার পর পাথি উড়ে যাচেচ, তাকে বেঁধ।

ি অখণ্ড দর্শন—ডাক্তার সরকার ও হরিবল্লভকে দর্শন ]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন। এত অসুখ; কিন্তু অসুখ যেন একধারে পড়িয়া রহিল। তুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাছে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মণি কাছে বিদয়া আছেন, তাঁহাকে একান্তে বলিতেছেন—''দেখ, অখণ্ডে মন লীন হয়ে গিছিল! তারপর দেখলাম—দে অনেক কথা। ডাক্তারকে, দেখলাম, ওর হবে—কিছুদিন পরে;—আর বেশী ওকে বল্তে টল্তে হবে না। আর একজনকে দেখলাম। মন থেকে উঠল, 'তাকেও নাও'। তার কথা পরে তোমায় ব'লব।

#### [ সংসারী লোককে নানা উপদেশ ]

শ্রীযুক্ত শ্রাম বস্থু ও দোকড়ি ডাক্তার ও আরো ছ একটি লোক আসিয়াছেন। এইবার তাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্যাম বস্থ—আহা, দেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি চমংকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—কি কথাটা গা ?

শ্যাম বস্থ — সেই যে বললেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে ) — বিজ্ঞান। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান।
সর্ববভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম
বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাঁতে অত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

''কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।

শ্রাম বস্থ ( সহাস্থে )—আর সেই কাঁটার কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্থে)—হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তার পর পায়ের কাঁটাটি তুলে ছটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্ম জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান ছই-ই ফেলে দিতে হয়। তথন বিজ্ঞান।

ঠাকুর শ্রাম বস্থর উপর প্রদন্ধ হইয়াছেন। শ্রাম বস্থর বয়স হইয়াছে, এখন ইচ্ছা—কিছুদিন ঈশ্বরিচিন্তা করেন। পরমহংদদেবের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর একদিন আসিয়া-ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( শ্রাম বমুর প্রতি )—বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো না। বিষয়ী লোক দেখ্লে আস্তে আস্তে স'রে যাবে। এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফকাবাজী ? ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরট সত্য, আর সব ছদিনের জন্ম। সংসারে আছে কি ৭ আমড়ার অম্বল: থেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি ? আঁটি আর চামড়া. থেলে অমুশূল হয়।

শ্যাম বমু--আজ্ঞা হাঁ; যা বল্ছেন, সুবই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অনেক দিন ধরে অনেক বিষয়কর্ম করেছ, এখন গোলমালে ধ্যান, ঈश्रंत চিন্তা হবে না। একটু নির্জ্জন দরকার। নিৰ্জ্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ি থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।

শ্যামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর তুর্গাপূজা কেন ? (সকলের হাস্ত)। একজন বলেছিল, আর তুর্গা-পূজা কর না কেন ? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা থাবার শক্তি গেছে।

শ্যাম বম্ব—আহা, চিনিমাথা কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্থে )—এই সংসারে বালি চিনি মিশেল আছে। পি"পডের মত বালি ত্যাগ করে করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর। তাঁর চিন্তা করবার জন্ম একটু নির্জ্জন স্থান কর। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও একবার [ সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন যাব।

শ্রাম বম্ব—মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে? আবার কি জন্মাতে, হবে গ

শ্রীরামকুষ্ণ — ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন,

শ্যামবস্থ—মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্থায় করে, পাপ-কর্ম্ম করে। সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে, ঈশ্বরকে ডাক্তে ডাক্তে, যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কথন স্পর্শ করবে ? হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-কাদা মাথে; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধুলো-কাদা মাথতে পায় না।

ঠাকুরের কঠিন পীড়া! ভক্তেরা অবাক্, অহেতুক কুপাসিদ্ধু দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের হুংখে কাতর ; অহর্নিশি জীবের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন। শ্যাম বস্থকে সাহস দিতেছেন—অভয় দিতেছেন; "ঈশ্বরকে ডাক্তে ডাক্তে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।"

# ষড়বিংশ খণ্ড

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে—গিরীশ ও যাষ্টার

কাশীপুর বাগানের পূর্ব্বধারে পুন্ধণীর ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যান-পথ ও উত্তানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে। পুরুণীর পশ্চিম-দিকে দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্ণীর ঘাট<sup>া</sup> হইতে সেই আলো খডখডির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি তুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন, বা এঘর হইতে ওঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অস্কুস্ত চিকিৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন। পুন্ধর্ণীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে। সে ঘরটি দক্ষিণদিকের ঘর। মাঝের আলোটি <u>এী শ্রীমাভাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসিতেছে। মা ঠাকুরের সেবার্থ</u> আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্না ঘরের। সেই ঘর গৃহের উত্তর-দিকে। উন্তান মধ্যস্থিত ঐ হুতলা বাড়ির দক্ষিণপূর্বব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্কর্ণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে। পুর্ব্বাস্থ হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের হুই ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অনেক ফল-ফুলের গাছ।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরীশ, মাষ্টার, লাটু আরও ছই একটি

ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে। আ**দ্ধ শুক্রবার ১৬ই** এপ্রিল ১৮৮৬, ৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৩। চৈত্র শুক্রা ত্রয়োদশী।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ ও মাষ্টার ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার—কি স্থন্দর চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চল্ছে!

গিরীশ-কি করে জান্লে ?

মাষ্টার—প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর বিলাতের লোকেরা নৃতন নৃতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছে! চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে।

গিরীশ—তা বলা শক্ত, বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার—কেন, টেলিস্কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়।

গিরীশ—কেমন করে বল্বো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আস্তে আস্তে হয় ত অমন দেখায়।

বাগানে ছোক্রা ভল্জের। ঠাকুরের সেবার জন্ম সর্বাদা থাকেন।
নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু
ইত্যাদি; তাঁহারা থাকেন। যে ভল্জেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ কেহ
প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে
আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির
বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেথানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বিসিয়া ঈশ্বর চিন্তা
করিবেন; সাধন করিবেন। তাই ছই একটি গুরু ভাই সঙ্গে গিয়াছেন।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর গিরীশ প্রতৃতি ভক্তসঙ্গে—ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্বেহ

[ গিরীশ, লাটু, মাষ্টার, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল ]

গিরীশ, লাটু, মান্তার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। সেবার্থ শশী ও আরও ছ একটি ভক্ত ঐ ঘরে ছিলেন, ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইহারাও আদিলেন।

ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই দ্বারের সামনাসামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দার আছে। সেই দার দিয়া দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে যাওয়া যায়। সেই ছাদের উপর দাঁড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদের আলো অদ্বে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাঁহারা পালা করিয়া জাগেন।
মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া যে ভক্তটি ঘরে থাকিবেন
তিনি ঘরের পূর্ব্বধারে মাত্র পাতিয়া কথনও বসিয়া, কথনও শুইয়া
থাকেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুরের প্রায় নিজা নাই! তাই যিনি
থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া কাটাইয়া দেন।

আজ ঠাকুরের অস্থ কিছু কম। ভক্তেরা আদিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপর বসিলেন। ২য়—২২ ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাপ্তারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরীশকে সম্মেহে সম্ভাষণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—ভাল আছ ? (লাটুর প্রতি )

এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "কিছু জলখাবার এনে দে।"
লাট্—পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আন্তে যাচ্ছে।
ঠাকুর বিদিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছা ফুলের মালা আনিয়া
দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন।
ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুঝি পূজা করিলেন। ভক্তেরা
অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন! তুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া
গিরীশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাস। করিতেছেন, "জলথাবার কি এলো ?"
মণি ঠাকুরকে পাথা করিতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্তপ্রদত্ত চন্দনকাষ্ঠের পাথা ছিল। ঠাকুর পাথাথানি মণির হাতে
দিলেন। মণি সেই পাথা লইয়া বাতাস করিতেছেন। মণি পাথা
করিতেছেন, ঠাকুর ছইগাছিমালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। তাঁহার একটি সাত আট বংসরের সন্তান প্রায় দেড় বংসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্ত সঙ্গে কখন কীর্ত্তনানন্দে অনেকবার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু ( শ্রীরামকৃষ্ণর প্রতি )—ইনি এঁর ছেলেটির বই দেখে কাল রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন তাই বলে ভারী হেন্দাম করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীশ—অর্জ্ন অত গীতা-টীতা প'ড়ে অভিমন্থার শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত। তা এঁর ছেলের জন্ম শোক কিছু আশ্চর্য্য নয়।

#### [ সংসারে কি হলে ঈশ্বর লাভ হয় ? ]

গিরীশের জন্ম জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রাসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজের হাতে করিয়া খাবার গিরীশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি! গিরীশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরীশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শ্য্যার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কুজায় করিয়া জল আছে। গ্রীম্মকাল, বৈশার্থ মাস। ঠাকুর বলিলেন, "এখানে বেশ জল আছে।"

ঠাকুর অতি অস্থস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন ? দেখিতেছেন—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়্ স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কি না। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্থ ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ জলই দিলেন।

গিরীশ থাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চহুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন। মণি ঠাকুরকে পাথা করিতেছেন।

গিরীশ ( শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি )—দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ করবেন।

্ঠাকুর সর্বাদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কট্ট হয়। নিজের ওঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, ''পরিবারদের খাওয়া দাওয়া কিরূপে হবে—তাদের কিসে চলবে ?"

গিরীশ – তা কি করবেন জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরীশ থাবার থাইতে থাইতে কথা আরম্ভ করিলেন।

গিরীশ—আচ্ছা, মহাশয়—কোনটা ঠিক ? কণ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—গীতায় দেখনি ? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম কর্লে, সব মিখ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয়।

"যারা কঠে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

"সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান ? যেমন শার্শীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বা'র তুই দেখতে পায়।"

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—কচুরি গরম আর খুব ভাল।
মাষ্টার ( গিরীশের প্রতি )—ফাগুর দোকানের কচুরি! বিখ্যাত।
শ্রীরামকৃষ্ণ—বিখ্যাত!

গিরীশ ( খাইতে খাইতে, সহাস্তে )—বেশ কচুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লুচি থাক্, কচুরি থাও। (মাষ্টারকে) কচুরি কিন্তু রজোগুণের। গিরীশ থাইতে থাইতে আবার কথা ত্রাললেন।

[ সংসারীর মন ও ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগীর মনের প্রভেদ ]

গিরীশ ( শ্রীরামকৃফের প্রতি )—আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উচু আছে, আবার নীচু হয় কেন ? শীরামকৃষ্ণ—সংসারে থাক্তে গেলেই ও রকম হয়। কখনও উচু, কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বর-চিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি—কখন সন্দেশে বস্ছে, কখন বা পচা ঘা বা বিঞাতেও বসে।

"ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হ'লে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হ'লে নিজেরা ঈশ্বরকথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।

"মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে ব'লে। অহ্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।"

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ঈশ্বরের অন্ত্রাহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয়। অনেকগুলো কচুরি থেলে, ওকে ব'লে এসো আজ আর কিছু না খায়।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## অবতার, বেদবিধির পার—বৈধী ভক্তি ও ভক্তি উন্মাদ

গিরীশ পুনর্কার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে, — কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা। অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।

"যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাদ, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্য্যন্ত নাই!"

গিরীশ—মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না। মনে কর্লে স্ব্রাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন। কি সংদারী কি ত্যাগী স্ব্রাইকে ভাল ক'রে দিতে পারেন! মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, স্ব্রাঠ চন্দ্ন হয়—

শীরামকৃষ্ণ—সার না থাক্লে চন্দন হয় না। শিমুল আরও কয়টি গাছ, এরা চন্দন হয় না।

গিরীশ—তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে এরূপ আছে।

গিরীশ—আপনার সব বে আইনি!

ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতে পাথা এক এক্বার স্থির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা হতে পারে; ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল।

"যথন ভক্তি উন্মাদ হয়, তথন বেদবিধি মানে না। ছব্বা তোলে; তা বাছে না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, পড় পড়্ ক'রে ডাল ভাঙ্গে! আহা কি অবস্থাই গেছে!

(মাষ্টারের প্রতি)—"ভক্তি হ'লে আর কিছুই চাই না!" মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

[ সীতা ও শ্রীরাধা—রামাবতার কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শাস্ত, দাস্থা, বাৎসল্যা, স্থায়, ক্ষথায় ক্ষণাবতারে ও সবও ছিল; আবার মধুর ভাব।

শ্রীমতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীম্ব, ছেনালী নাই!

"তাঁরই লীলা। যথন যে ভাব।"

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্রামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত। সকলে পাগ্লী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্ব্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্ম বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্ম সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশাদি ভক্তের প্রতি )—পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, কেন কাঁদছিস ? তা বলে, মাথা ব্যথা কর্ছে। (সকলের হাস্ত)।

"আর এক দিন গিছ্লো। আমি থেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, দয়া কর্লেন না?' আমি উদারবুদ্ধিতে থাচিচ। তারপর বলছে, 'মনে ঠেল্লেন কেন?' জিজ্ঞাসা কললুম, 'তোর কি ভাব ?' তা বললে 'মধুরভাব!' আমি বললাম, 'আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়!' তথন বলে, 'তা আমি জানি না।' তথন রামলালকে ডাকলাম। বল্লাম, 'ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে শোন দেখি।' ওর এখনও সেই ভাব আছে।"

গিরীশ—সে পাগলী—ধতা! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কথনও মন্দ হবে না!

"মহাশয়, কি বলবা! আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্থ ছিল, এখন সে আলস্থ ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি! আর কি বলবো!"

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগ্লীর কথা উল্লেখ করিয়া ছঃখ করিভেছেন। বললেন, ছঃখ হয়, সে উপদ্রব করে আর ভার জন্ম অনেক কষ্টও পায়।

নিরঞ্জন (রাথালের প্রতি)—তোর মাগ আছে তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।

রাখাল ( বিরক্ত হইয়া )—িক বাহাছরী ! ওঁর সাম্নে ঐ সব কথা ! [ গিরীশকে উপদেশ—টাকায় আসক্তি—সদ্যবহার—ডাক্তার কবিরাঞ্জের দ্রব্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—কামিনীকাঞ্চনই সংসার। অনেকে

টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন কর্লে এক দিন হয় তো সব বেরিয়ে যায়।

"আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জানো? যারা খুব যত্ন ক'রে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেক্তে যায়। যারা এক দিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়।

"যারা টাকার সন্থাবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

"আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস থেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ!"

এই বলিয়া ঠাকুর তুইজন চিকিৎসকের নাম করিলেন।

গিরীশ—রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়সা লয় না। তার দান—ধ্যান আছে।

## সপ্তবিংশ খণ্ড

### ঠাকুর ঞ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# রাখাল, শশী, মাষ্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার সরকার

কাশীপুরের বাগান। রাখাল শশী ও মাষ্টার সন্ধ্যার সময় উভানপথে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত—বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভক্তেরা তাঁহার সেবা করিতেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, Good friday-এর পূর্ব্বদিন।

মাষ্টার—তিনি ত গুণাতীত বালক।

শশী ও রাখাল--ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ঐ অবস্থা।

রাথাল—যেমন একটা tower। সেথানে বসে সব থবর পাওয়া যায়, দেথতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না।

মাষ্টার—ইনি বলেছেন, এ অবস্থায় সর্ব্বদা ঈশ্বরদর্শন হ'তে পারে। বিষয়রস নাই, তাই শুষ্ক কাঠ শীঘ্র ধ'রে যায়।

শশী—বৃদ্ধি কত রকম, চারুকে বলছিলেন। যে বৃদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই ঠিক বৃদ্ধি। যে বৃদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ি হয়, ডেপুটির কর্ম্ম হয়, উকীল হয়, সে বৃদ্ধি চি ড়ৈভেজা বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধিতে জোলো দইয়ের মত চি ড়েটা ভেজেমাত্র। শুকো দইয়ের মত উচুদরের দই নয়। যে বৃদ্ধিতে ভগবান্ লাভ হয়, সেই বৃদ্ধিই শুকো দইয়ের মত উৎকৃষ্ট দই।

মাষ্টার--আহা! কি কথা!

শশী—কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে বল্ছিলেন 'কি হবে স্থানন্দ ? ভীলদের ত স্থানন্দ আছে। স্থান্তা হো হো নাচছে গাইছে।'

রাখাল—উনি বললেন, সে কি ? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক ? জীবেরা বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে। বিষয়াসক্তি সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না। এক দিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়স্থথের আনন্দ, আর এক দিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই ছই কথন সমান হ'তে পারে ? ঋষিরা এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন।

মাষ্টার—কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কি না তাই সব আনন্দের পারের কথা বল্ছেন।

রাধাল—তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। পরমহংসদেব বললেন, 'বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা ? বড় ঘরের বড় কথা।' কালী বলেছিল 'তাঁর শক্তি ত সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ আর সেই শক্তিতেই ত বিষয়ানন্দ হয়—'

মাষ্টার-ইনি কি বললেন?

রাথাল—ইনি বললেন, সে কি ? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক ?

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে—'কামিনীকাঞ্চন বড় জঞ্চাল' ]

বাগানের সেই দোতলার "হল" ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অসুস্থ হইতেছে আজ আবার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন — যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাথাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ ও অন্যান্য অনেক ভক্তের। আছেন।

বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের। ভাড়া দিতে হয়—প্রায় ৬০১—
৬৫১ টাকা। ছোকরা ভক্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারাই
নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সর্ব্বদা আসেন ও
মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তাঁহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা
করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্ম্মে বদ্ধ—কোন না কোন কর্ম্ম করিতে
হয়। সর্ব্বদা ওথানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের
খরচ চালাইবার জন্ম যাঁহার যাহা শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন;
আধিকাংশ খরচ সুরেক্র দেন! তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার জেখাপড়া
হইয়াছে। একটি পাচক ত্রাহ্মাণ ও একটি দাসী সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্রার সরকার ইত্যাদির প্রতি)—বড় খরচা

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তার সরকার ইত্যাদির প্রতি)—বড় খরচা হচ্ছে।

ভাক্তার (ভক্তদিগকে দেখাইয়া)—তা এরা সব প্রস্তুত। বাগানের ধরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই। ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)— এখন দেখ, কাঞ্চন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )—বল্ না ?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার—কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।
রাজেন্দ্র ডাক্তার—এঁর পরিবার রেঁথে বেড়ে দিচ্ছেন।
ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি)—দেখলে 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষং হাস্ত করিয়া)—বড় জ্ঞাল!
ডাক্তার সরকার—জ্ঞাল না থাকলে ত সবাই পরমহংস।

প্রীরামকৃষ্ণ—স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্লে অন্থ হয়; যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝন্ ঝন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাটা বি ধলো।

ডাক্তার—তা বিশ্বাস হয়,—তবে না হলে চলে কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—টাকা হাতে কর্লে হাত বেঁকে যায়! নিঃশাস বন্ধ হয়ে যায়! টাকাতে যদি কেউ বিভার সংসার করে,—ঈশ্বরের সেবা —সাধু ভক্তের সেবা করে—ভাতে দোষ নাই।

"স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভূলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জান্লে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হ'লে তবে বিভার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হ'লে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।"

হোমিওপ্যাথিক ( Homœopathic ) ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন
একটু ভাল আছেন।

রাজেল্র—সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি কর্তে হবে। আর তা না হলে বেঁচেই বাকি ফল ? (সকলের হাস্ত)।

নবেন্দ্র—Nothing like leather (যে মুচির কাজ করে, সে বলে, চামড়ার মত উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর বিছুই নাই)। (সকলের হাস্থ)।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কার্মিনীকাঞ্চন ত্যাপ ক'রেছেন?

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কামিনী' সম্বন্ধে আপনার অবস্থা বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এরা কামিনী কাঞ্চন না হ'লে চলে না, বল্ছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না।

"মেয়েদের গায়ে হাত লাগ্লে হাত আড়ষ্ট, ঝন্ ঝন্ করে।

"যদি আত্মীয়তা ক'রে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই।

"ঘরে একলা ব'সে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হ'লে একেবারে বালকের অবস্থা হ'য়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা ব'লে জ্ঞান হবে।"

মাষ্টার অবাক হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথা শুনিভেছেন। বিছানা হইতে একটু দূরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন;—কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্ম বড় চিস্তিত থাকেন, কেন না ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২০৷২৪ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )—ওকে খুব সাহস দে।

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতেছেন—"থুক বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিস্নে। শিকনি ফেল্ভে ফেল্তে কাল্লা! (নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের হাস্তা)।

"ভগবানেতে মন ঠিক রাথ ্বি; যে বীরপুরুষ, সে রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ !

"পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, —"আজ এথানে থাস।"

ভবনাথ—যে আজ্ঞা। আমি বেশ আছি।

স্থরেন্দ্র আদিয়া বসিয়াছেন। বৈশাথ মাস। ভক্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। স্থারেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ছইগাছি মালা দিলেন। স্থরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার স্থারেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তিনি विनाय গ্রহণ করিবেন। যাইবার সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন. খসথসের পর্দ্ধা টাঙিয়ে দিও। বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড গরম হয়। তাই স্থরেন্দ্র থসথদের পদ্দা করিয়া আনিয়াছেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

[ ঠাকুরের উপদেশ—যো কুছ হ্যায় সো তু<sup>\*</sup>হি হ্যায়— নরেন্দ্র ও হীরানন্দের চরিত্র ]

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুর জীরামকৃষ্ণ উপরের হল ঘরে বসিয়া আছেন। সম্পুথে হীরানন্দ, মাষ্টার, আরও হ'একটি ভক্ত, আর হীরানন্দের সঙ্গে ছই জন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী। কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছিলেন। জীরামকৃষ্ণের অসুথ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সিন্ধুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত ক্রোশ হইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্ম ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন,—যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।

গ্রীরামকৃষ্ণ—আলাপ আছে ?

মাষ্টার— মাজে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দ ও মাষ্টারের প্রতি)—তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাস। করিলেন, "নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।"

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে)—একটু হু'জনে কথা কও। হীরানন্দ চুণা করিয়া আছেন। অনেক ইতস্তত করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন।

হীরানন্দ ( নরেন্দ্রের প্রতি )—আচ্ছা, ভক্তের ছঃখ কেন ? হারানন্দের কথাগুলি যেন মধুর তায় মিষ্ট। কথাগুলি যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এর হৃদয় প্রেমপূর্ণ।

নরেন্দ্র—The scheme of the universe is devilish! I could have created a better world ( এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম)।

হীরানন্দ—হঃখ না থাক্লে কি সুথ বোধ হয় ?

নবেন্দ্ৰ—I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme. (জগৎ কি উপাদানে স্থষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি—যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়)।

"তবে একটা বিশ্বাস কর্লে সব চুকে যায়। Our only refuge is in pantheism সবই ঈশ্বর,—এই বিশ্বাস হ'লেই চুকে যায়! আমিই সব কর্ছি।"

হীরানন্দ—ও কথা বলা সোজা। নরেন্দ্র নির্বাণষ্ট্ক স্কর করিয়া বলিতেছেন ঃ—

ওঁ মনোবুদ্ধার চিন্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিন্থে ন চ স্থাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥১॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকাষাঃ।
ন বাক্পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥২॥
২য়—২৩

ন মে দ্বেষরাগোঁ ন লোভমোহো মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ। ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহংশিবোহহম্॥৩॥ ন পূণ্যং ন পাপং ন সোখ্যং ন ছথং ন মন্ত্রো ন তীর্থো ন দেবা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং

শিবেহিহম ॥ ৪॥

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুইর্নব শিষ্মশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥ ৫॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসংগতং নৈব মুক্তির্নমেয়শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥ ৬॥

হীরানন্দ—বেশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে ইসারা করিলেন, জবাব দাও।
হীরানন্দ—এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস—তাতেও
ঈশ্বরান্তব হয়, আর সেই আমি, সোহহং—তাতেও ঈশ্বরান্তব।
একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে
যাওয়া যায়।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একট্ গান বলুন। নরেন্দ্র স্বর করিয়া কৌপীনপঞ্চক গাইতেছেন— বেদান্তবাক্যের্ সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ। অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তৃম মন্তরন্তঃ। কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ স্থানন্দভাবে পরিতৃষ্টিমন্তঃ স্থশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ। অহনিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ঠাকুর যেই শুনিলেন—অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ—অম্নি আন্তে আন্তে বলিতেছেন, আহা ! আর ইসারা করিয়া দেখাইতেছেন, 'এইটি যোগীর লক্ষণ।'

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক্ শেষ করিতেছেন—
দেহাদি ভাবং পরিবর্ত্তরস্তঃ স্বাত্মানমাত্মগুলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্বরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ থলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমূচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ থলু ভাগ্যবন্তঃ॥
নরেন্দ্র আবার গাইতেছেনঃ—

### পরিপূর্ণমানন্দম্।

অঙ্গ বিহীনং শ্বর জগিরধানম্।
শ্রোত্রস্থ শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং।
বাগতীতং প্রাণস্থ প্রাণং পরং বরেণাম্।
শীরামকঞ্জ ( নবেলের প্রতি )—আর গৈটে

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর ঐটে 'যে। কুছ হাায় সব তুঁহী হাায়!'

নরেন্দ্র ঐ গানটি গাইতেছেন—
তুঝ্সে হামনে দিলকো লগায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
এক তুঝকো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
সবকে মকান দিলকা মকীন তুঁ কোন সা দিল হ্যায় জিসমে নহি তুঁ,
হরি এক দিলমে হ্যায় তুঁ সমায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
ক্যা মলায়ক ক্যা ইনসান ক্যা হিন্দু ক্যা ম্সলমান,
জৈসে চাহা তুঁনে বনায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।
কাবা মে কেয়া আউর দয়ের মে কেয়া, তেরী পরস্তিশ হোগী সবজাঁ,
আগে তেরে শির সবোঁনে ঝুকায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।

অ্র্ন সে লেকর ফর্শ জমীন তক, ঔর জমীন সে আ্র্ন বিরী তক, যাহাঁ মৈ দেখা তুঁহী নজর আয়া, যো কুছ হায় সো তুঁহী হায়। সোচা সমঝা দেখা ভলা, তুঁ য়াসা ন কোঁই ঢুঁড় নিকালা, আব য়ি হ সমঝ মে জফরকী আয়া যো কুছ হায় সো তুঁহী হায়।

'হরি এক দিলমে' এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্যামী। 'যাহা মায় দেখা তুঁহী নজর মে আয়া, যো কুছ হাায় সব্ তুঁহী হাায়! হীরানন্দ এইটি শুনিয়া নরেক্রকে বলিতেছেন,—সব তুঁহী হাায়; এখন তুঁহ তুঁহ। আমি নয়; তুমি!

নরেন্দ্র—Give me one and I will give you a million. ( আমি যদি এক পাই, তা'হলে নিযুত কোটি এ সব অনায়াসে করতে পারি—অর্থাৎ ১এর পর শৃত্য বসাইয়া)। তুমি ও আমি, আমি ও তুমি, আমি বই আর কিছু নাই।

এই বলিয়া নরেন্দ্র অস্টাবক্রসংহিতা হইতে কতকগুলি শ্লোক আর্ত্তি করিতে লাগিলেন। আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া )—যেন খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচে ।

(মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া)—"কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে!"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ঠাকুরের আত্মপূজা—গুহ্যকথা—মান্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তমুখি। কাছে হীরানন্দ ও মান্তার নিস্কা আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যথন এক একবার দেখেন, তথন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু সকলকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রিয়া আছেন, সহাস্থা বদন!

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ, তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন। এই যে ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন! কঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে। একটি বালক ফুল লইয়া খেলা করিতেছে।

ঠাকুরের যথন ঈশ্বরীয়ভাব উপস্থিত হয়, তথন বলেন যে, শরীরের মধ্যে মহাবায়ু উপ্রবিগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি হয়,—সর্ববদা বলেন। এইবার মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—বায়ু কখন উঠেছে জানি না।

"এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি দেখছি

জান ? শরীরটা যেন বাঁথারিসাজান কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে।
ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।

"যেন কুমড়ো-শাঁসবীচি ফেলা। ভিতরে কামাদি-আসজি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষার। আর—"

ঠাকুরের বলিতে কণ্ট হইতেছে। বড় ছর্বল। মাষ্টার ভাড়াভাড়ি

ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দান্ধ করিয়া বলিতেছেন,— "আর অন্তরে ভগবান দেখছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে বাহিরে, তুই দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা থোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটি দেখছি।

মাষ্টার ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টার ও হীরানন্দের প্রতি )—তোমাদের সব আত্মীয় বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না।

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা—অথণ্ড দর্শন ]

"সব দেখছি একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।

"দেখছি, যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে \*।

"এখন কেবল দেখছি একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর এক পাশে গলার ঘা-টা পড়ে রয়েছে।"

ঠাকুর আবার চুপ কবিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন, জড়ের সন্থা চৈতত্ত লয়, আর চৈতত্তের সন্থা জড় লয়। শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।

হীরানন্দ ঐ কথাটি বুঝিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই মাষ্টার বলিতেছেন,—''গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, heat-এতে হাত পুড়ে গেছে।

যং লদ্ধা চাপরং লাভং মক্ততে নাধিকং ততঃ।
 যস্মিন স্থিতো ন হাথেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥—গীতা

হীরানন্দ ( ঠাকুরের প্রতি )—আপনি বলুন, কেন ভক্ত কণ্ট পায় ? শ্রীরামকৃষ্ণ—নেহের কণ্ট।

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—''বুঝতে পারলে ?''

মাষ্টার আস্তে আস্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন—

মাষ্ট্রার—লোক-শিক্ষার জন্ম। নজিব। এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আনা যোগ!

হীরানন্দ—হাঁ, যেমন Christ-এর Crucifixion। তবে এই mystery, এঁকে কেন যন্ত্রণা ?

মাষ্টার—ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ছা এখানে তাঁর এইরূপই খেলা।

ইহারা ছইজন আন্তে আন্তে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ইসারা করিয়া হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হীরানন্দ ইসারা বৃঝিতে না পারাতে ঠাকুর আবার ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ও কি বলছে' ?

হীরানন্দ — ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা অনুমানের বই ত নয়। (মাষ্টার ও হীরা-নন্দের প্রতি)—অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি চৈতন্ত হউক, সকলকে বল্ব না। কলিতে পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে।

মাষ্টার (হীরানন্দের প্রতি)—সময় না দেখে বলবেন না। যার চৈত্ত হবার সময় হবে, তাকে বলবেন।

#### পঞ্চম পরিচেন্ডদ

## প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ? হীরানন্দকে উপদেশ— নিবৃত্তিই ভাল

হীরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন। লাটু ও আর ছ-একটি ভক্ত ঘরে মাঝে মাঝে আসিতেছেন। শুক্রবার ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। আজ গুডফুাইডে (Good Friday) বেলা প্রায় ছই প্রহর একটা হইয়াছে। হীরানন্দ আজ এখানেই অন্নপ্রসাদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, হীরানন্দ এখানে থাকেন।

হীরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। সেই মিষ্ট কথা আর মুখ হাসি হাসি। যেন বালককে বুঝাইতেছেন। ঠাকুর অস্কুয় ডাক্তার সর্ব্বদা দেখিতেছেন।

হীরানন্দ—তা অত ভাবেন কেন ? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই নিশ্চিন্ত। আপনি ত বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ডাক্তারে বিশ্বাদ কই ? সরকার (ডাক্তার) বলেছিল, 'সারবে না'।

হীরানন্দ—তা অত ভাবনা কেন ? যা হবার হবে।

মাষ্টার ( হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে )—উনি আপনার জন্ম ভাবছেন না। ওঁর শরীর রক্ষা ভক্তের জন্ম।

বড় গ্রীষ্ম। আর মধ্যাফ্কাল। খসখসের পরদা টাঙ্গান হইয়াছে। হীরানন্দ উঠিয়া পরদাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরানন্দের প্রতি )— তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও!

হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজামা পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজামা পাঠাইয়া দেন।

হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই। ভাত একটু চাল চাল ছিল। ঠাকুর শুনিয়া বড় ছঃখিত হইলেন, আর বার বার তাঁহাকে বলিতেছেন, জলখাবার খাবে ? এত অস্থুখ, কথা কহিলে পারিতেছেন না; তথাপি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আবার লাটুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোদেরও কি ঐ ভাত খেতে হয়েছিল ?

ঠাকুর কোমরে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না। প্রায় বালকের মত দিগম্বর হইয়াই থাকেন। হীরানন্দের সঙ্গে তুইটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। তাই কাপড়খানি এক একবার কোমরের কাছে টানিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হীরামন্দের প্রতি )— কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল ?

হীরানন্দ—আপনার তাতে কি ? আপনি ত বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( একটি ব্রাহ্ম ভক্ত প্রিয়নাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া )—উনি বলেন।

হীরানন্দ এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি ছ একদিন কলিকাতায় থাকিয়া আবার সিন্ধুদেশে গমন করিবেন। সেখানে তাঁহার কাজ আছে। ছইখানি সংবাদ পত্রের তিনি সম্পাদক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চার বংসর ধরিয়া ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রের নাম, সিন্ধু টাইমস (Sind times) এবং সিন্ধু সুধার (Sind Sudhar); হীরানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, উপাধি পাইয়াছিলেন। ্হীরানন্দ সিন্ধুবাসী। কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে সর্বদা দর্শন ও তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপ করিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীবাড়িতে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন।

[ হীরানন্দের পরীক্ষা—প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি)—সেথানে নাই বা গেলে ? হীরানন্দ (সহাস্তে)—বাঃ! আর যে সেথানে কেউ নাই ? আর যে সব চাকরি করি।

গ্রীরামকৃষ্ণ-কি মাহিনা পাও?

হীরানন্দ ( সহাস্তে )—এ সব কাজে কম মাহিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কত ?

হীরানন্দ হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এইখানে থাক না ?

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকুষ্ণ—কি হবে কর্মে গ

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।

হীরানন্দ আর একটু কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।.

শ্রীরামকৃষ্ণ—কবে আসবে ?

হীরানন্দ—পরশু সোমরার দেশে যাবো। সোমবার সকালে এসে দেখা কর্বো।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## মাষ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি

মাষ্টার ঠাকুরের কাছে বসিয়া। হীরানন্দ এইমাত্র চলিয়া গেলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—থুব ভাল; না ?
মাষ্টার—আজে হাঁ; স্বভাবটি বড় মধুর।
শ্রীবামক্ষ্য—বললে এগাব শো কোশ। অত দুব থেকে দেখা

শ্রীরামকৃষ্ণ — বললে এগার শো ক্রোশ। অত দূর থেকে দেখতে এসেছে!

মাষ্টার—আজে হাঁ, খুব ভালবাসা না থাক্লে এরূপ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়।

মাষ্টার—যেতে বড় কষ্ট হবে। রেলে ৪।৫ দিনের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনটে পাশ!

মান্তার---আজে, হা।

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—পাথি খুলে দাও আর মাছরটা পেতে দাও।

ঠাকুর খড়থড়ির পাথি খুলিয়া দিতে বলিতেছেন। আর বড়, গরম, তাই বিছানার উপর মাহুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন।

মাষ্টার হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুরের একটু তন্দ্রা সাদিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু নিজার পর, মাষ্টারের প্রতি) ঘুষ কি হয়েছিল গ

মাষ্টার—আজে, একটু হয়েছিলো।

নরেন্দ্র, শরং ও মাষ্টার নীচে হলঘরের পূর্বেদিকে কথা কহিতেছেন।
নরেন্দ্র—কি আশ্চর্যা। এত বংসর প'ড়ে তবু বিলা হয় না;
কি ক'রে লোকে বলে যে, তু তিন দিন সাধন করেছি, ভগবান লাভ
হবে! ভগবান লাভ কি এত সোজা! (শরতের প্রতি) তোর
শান্তি হয়েছে; মাষ্টার মহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।
মাষ্টার—তা হলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ি যাই;
না হয় আমরা রাজবাড়ি যাই আর তুমি জাব দাও! (সকলের হাস্ত)।
নরেন্দ্র (সহাস্তে)—এ গল্প উনি (পরমহংসদেব) শুনেছিলেন,
—আর শুন্তে শুন্তে হেসেছিলেন।\*

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভজের মজলিস [ স্থবেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, মাষ্টার ]

বৈকাল হইয়াছে। উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র, শরং, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, মাষ্টার, স্থুরেশ অনেকেই আছেন।

কথাটি প্রহলাদ চরিত্রের। প্রহলাদের বাবা ষণ্ড আর অমর্ক ছই গুরু মহাশয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা জিজ্ঞেসা করিবেন, প্রহলাদকে তারা কেন হরিনাম শিথাইয়াছে? ভাদের রাজার কাছে যেতে ভয় হয়েছিল।
তাই ষণ্ড অমর্ককে ঐ কথা বলছে।

কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস্ ৩৬৫ সকলের অথ্যে নিত্যগোগাল আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাহার চরণে মস্তক দিয়া বন্দনা করিয়াছেন। উপবেশনান্তর নিত্যগোপাল বালকের শ্রায় বলিতেছেন, কেদারবাবু এসেছে।

কেদার অনেকদিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিষয়কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। সেথানে ঠাকুরের অস্থথের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের ভক্ত-সম্ভাষন দেখিতেছেন।

কেদার ঠাকুরের পদধূলি নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও আনন্দে সেই ধূলি লইয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। ভক্তেরা মস্তক অবনত করিয়া সেই ধূলি গ্রহণ করিতেছেন।

শরৎকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। মাষ্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাষ্টারের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদারকে ইঞ্চিত করিতেছেন—গিরীশ ঘোষের সহিত তর্ক কর। গিরীশ কাণ নাক্ মলিতেছেন, আর বলিতেছেন, "মহাশয়! নাক্ কাণ মলছি। আগে জানতাম না, আপনিকে! তথন তর্ক করেছি; সে এক।" (ঠাকুরের হাস্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কেদারকে দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন,—"সব ত্যাগ করেছে! (ভক্তদের প্রতি) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছিল, এখন তর্ক কর বিচার কর; কিন্তু শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে। (নরেন্দ্রের প্রতি)—কেদারের পায়ের ধূলা নাও।"

কেদার ( নরেন্দ্রকে )—ওঁর পায়ের ধূলা নাও; তা' হলেই হবে।

'স্থরেক্স ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন।, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্ত করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কেদারকে বলিতেছেন, আহা, কি স্বভাব! কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বৃঝিয়া স্থরেক্সের দিকে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

স্থুরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্ম বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাই বড অভিমান হইয়াছে। স্থুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)—অত সাধুদের কাছে কি আমি বস্তে পারি! আবার কেউ কেউ (নরেন্দ্র) কয়েকদিন হইল, সন্ন্যাসীর বেশে বৃদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখ্তে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিতেছেন। বল্ছেন, হাঁ, ওরা ছেলেমানুষ, ভাল বুঝতে পারে না।

স্থরেন্দ্র (কেদারের প্রতি)—গুরুদেব কি জানেন না, কার।কি ভাব। উনি টাকাতে তুষ্ট নন; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া স্থরেন্দ্রের কথায় সায় দিতেছেন। 'ভাব নিয়ে তৃষ্ট', এই কথা শুনিয়া কেদারও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তেরা থাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছেন। ঠাকুর জিহ্বাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। স্থরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন।

स्रुत्तव्य नीरह शिलन। नीरह व्यमान विভत्न शहरव।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি )—তুমি বুঝিয়ে দিও। যাও একবার —বকাবকি করতে মানা কোরো।

মণি হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, তুমি খাবে না ? মণিকেও নীচে প্রসাদ পাইতে পাঠাইলেন। কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস ৩৬৭

সন্ধ্যা হয় হয় ! ় গিরীশ ও শ্রীম—পুকুরধারে বেড়াইতেছেন। গিরীশ—ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয়—কি নাকি লিখেছো ? শ্রীম—কে বললে গু

গিরীশ—আমি শুনেছি। আমায় দেবে ?

শ্রীম—না; আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেবো না—ও আমি নিজের জন্ম লিখেছি। অন্যের জন্ম নয়!

গিরীশ-বল কি!

শ্রীম—আমার দেহ যাবার সময় পাবে।

[ ঠাকুর অহেতুক কুপাসিশ্বু—ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ]

সদ্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত (বস্কু) দেখিতে আদিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মাষ্টার ও ছই চারিজন ভক্ত বিদিয়া আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় বেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। ঘর নিস্তর্ব। যেন একটি মহাযোগী নিঃশব্দে যোগে বিদিয়া আছেন। ঠাকুর মালা লইয়া এক একবার তুলিতেছেন। যেন গলায় পরিবেন।

অমৃত ( স্নেহপূর্ণস্বরে )—মালা পরিয়ে দেবো ?

মালা পরা হইলে, ঠাকুর অমৃতের সহিত অনেক কথা কহিলেন। অমৃত বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি আবার এসো।

অমৃত—আজে, আসবার খুব ইচ্ছা। অনেক দূর থেকে আস্তে হয়—তাই সব সময় পারি না।

গ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি এসো। এখান থেকে গাড়ীভাড়া নিও। অমৃতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক।

### [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র ]

পরদিন শনিবার ২৪শে এপ্রিল। একটি ভক্ত আসিয়াছেন।
সঙ্গে পরিবার ও একটি সাত বছরের ছেলে। এক বৎসর হইল একটি
অষ্টম বর্ষীয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে। পরিবারটি সেই অবধি
পাগলের মত হইয়াছেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে
আসিতে বলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উপরের হলঘরে ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন। ভক্তটির বউ, আলো লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

থাইতে থাইতে, ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছুদিন ঐ বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বলিলেন। তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে। তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীশ্রীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আন্বে।

ঠাকুরের খাওয়ার পর ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, শ্রীশ্রীমা যখন নীচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। ফুলের মালা পরিয়াছেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কি বলিতেছেন। তারপর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন।

শোকসন্তপ্তা ভক্তের পত্নীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে ঐ বাগানে আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন।

# পরিশিষ্ট

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তহ্বদয়ে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির দাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য

আজ বৈশাথী পূর্ণিমা। ৭ই মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। শনিবার অপরাহ্ন।
নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কলিকাতা গুরুপ্রসাদ
চৌধুরী লেনে, একটি বাড়ির নীচের ঘরে তক্তাপোশের উপর উভয়ে
বিসয়া আছেন।

মণি সেই ঘরে পড়াগুনা করেন। Merchant of Venice Comus, Blackie's self-culture এই সব পড়িতেছিলেন। পড়া তৈয়ার করিতেছেন স্কুলে পড়াইতে হইবে।

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অকুল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহস্ত্রে বাঁধা হইয়াছেন তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে একপ্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর ভাঁহারা বাঁচেন না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না। তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন, তাঁকে কি আর দেখতে পাব না! তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হয়ে ভাক্লে ২য়—২৪

আন্তরিকি ডাক শুনলে ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন। যখন নির্জনে থাকেন, তথন সেই আনন্দময় মৃত্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেডান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একট কষ্ট হচ্ছে !' কেউ ভাব্ছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রুইছি। এই অনিতা সংসারে এখনও থাকতে ইচ্ছা! নিজে মনে করলে ত শরীর ত্যাগ করতে পারি, তা কই করছি!

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রি দিন সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছাসত্তেও কলের পুত্তলিকার ন্যায় নিজের নিজের বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন ( গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি ) ধারণ করিতে অথবা গুহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। ় তাঁহারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী, ঘোষাল, ইত্যাদি উপাধিযুক্ত তইয়া পরিচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পরও কিছুদিন দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন।

তু তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ি ছিল না; স্থরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে: একটা বাদা করা যাক। তোমরাও থাক্বে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই: তা না হলে সংসারে এ রকম করে রাত দিন কেমন করে থাকবো। সেইখানে ভোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্ম যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম হুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অক্সান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ ঘাট করিয়া দিতে

শ্রীরামক্ষের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭১ লাগিলেন। শেষে ১০০ টাকা পর্যান্ত দিতেন। বরাহনগরে থে বাড়ি লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও tax ১১ টাকা। পাঁচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬ টাকা, আর বাকী ডালভাতের থরচ। বুড়ো গোপাল, লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ি নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে পাচক বাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন। তারক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; কিছুদিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালা এরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে আসিতেন। রাখাল, লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক ঐ সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। কালী একমাসের মধ্যে, রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বৎসর পরে ফিরিলেন।

কিছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাথাল, নিরঞ্জন, শরং, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, রহিয়া গেলেন আর বাড়িতে ফিরিলেন না। ক্রেমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে আসিয়া জ্টিলেন।

ধন্য স্বরেক্ত ! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া ! তোমার সাধু
ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল ! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
তাঁহার মূল মন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মূর্ত্তিমান করিলেন । কৌমারবৈরাগ্যান শুদ্ধাত্মা নরেক্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দু
ধর্মকে জীবের সর্ম্মুথে প্রকাশ করিলেন । ভাই, তোমার ঋণ কে
ভূলিবে ? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার
অপেকা করিতেন, তুমি কথন আসিবে । আজ বাড়ি ভাড়া দিতে সব
টাকা গিয়াছে—আজ থাবার কিছু নাই—কথন তুমি আসিবে—আসিয়া

ভাইদের থাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্মেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারী বিসর্জন করিবে।

িনরেন্দ্রাদির ঈশ্বর জন্ম ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ ]

কলিকাতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। ভগবানদর্শন জন্ম সকলে ছট্ফট করিতেছেন।

নরেব্র (মণির প্রতি)—আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন-প্রায়োপবেশন করবো ?

মণি—তা বেশ। ভগবানের জন্ম সবই ত করা যায়।

নরেন্দ্র—যদি থিদে সামলাতে না পারি গ

মণি—তা হলে খেয়ো, আবার লাগতে হবে।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন।

নরেন্দ্র—ভগবান নাই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাই নাই।

"কত দেখলাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে!

"কত কালীরূপ; আরও অস্থান্য রূপ দেখলুম! তবু শাস্তি হচ্ছে না!

"ছয়টা পয়সা দেবেন ?"

নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে শেয়ারের গাড়ীতে বরাহনগরের মঠে যাইতেছেন, তাই ছয়টা পয়সা।

দেখিতে দেখিতে সাতু (সাতকড়ি) গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাতু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মাঠের ছোকরাদের বড ভাল-বাদেন ও সর্ববদা মঠে যান। তাঁদের বাড়ি বরাহনগরের মঠের কাছে।

শ্রীরামক্ষের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৩ কলিকাতার আফিসে কর্ম করেন। তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র মণিকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, আর কি, সাতুর সঙ্গে যাব। আপনি কিছু খাওয়ান। মণি কিছু জ্লখাবার খাওয়ালেন।

মণিও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন।
সন্ধার সময় সকলে মঠে পৌছিলেন। মঠের ভাইরা কিরুপে দিন
কাটাইতেছেন ও সাধনা করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
পার্ষদদের হৃদয়ে কিরুপ প্রতিবিশ্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি
মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান। মঠে নিরঞ্জন নাই। তাঁহার
একমাত্র মা আছেন; তাঁহাকে দেখিতে বাড়ি গিয়াছেন। বাবুরাম, শরৎ,
কালী ৺পুরীক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া
শ্রীশ্রীরথযাত্রা দর্শন করিবেন।

[ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের বিভার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধান ]

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন কয় দিন সাধন করিতেছিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। 'রাজা' কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ 'রাখালরাজ' শ্রীকুফ্রের আর একটি নাম।

নরেন্দ্র—রাজা আমুক, একবার বোক্বো! কেন তারে থেতে দিলে, ? (হরিশের প্রতি)—তুমি ত পা ফাঁক করে লেকচার দিচ্ছিলে; তাকে বারণ করতে পার নাই।

·হরিশ ( অতি মৃত্সরে )—তারকদা বলেছিলেন, তবুসেচলেগেল। নরেন্দ্র ( মাষ্টারের প্রতি)—দেখুন আমার বিষম মৃক্ষিল। এথানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি। আবার ছোঁডাটা কোথায় গেল।

রাথাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভবনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখানকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বলিলেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে এক-খানা পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্র এই মর্ম্মে লিখিতেছেন. "আমি হাঁটিয়া ৰুন্দাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, আগে বাপ, মা ও বাড়ির সকলের, স্থান দেখাতাম। তারপর মায়ার মূর্ত্তি দেখতাম। তুবার খুব কপ্ট পেয়েছি; বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দুরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ির ওরা **সব** করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস্ না।"

রাথাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ঐ সব নানা কারণে। আবার বলেছে. 'নরেন্দ্র প্রায় বাডি যায়—মাও ভাই ভগিনীদেব খবর নিতে; আর মোকলমা করতে। ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা হয়'!

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাথাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। বলিতেছেন, 'এথানে থাকিয়া ত কিছু হলো না'। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান দর্শন, কই হ'লো ? রাথাল শুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

রাখাল-চল, নর্মদায় বেড়িয়ে পড়ি।

শ্রীরামকুফের প্রথম মঠ ও নরেক্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৫
নরেক্র— বেড়িয়ে কি হবে ; জ্ঞান কি হয় ; তাই জ্ঞান জ্ঞান
করছিস !

একজন ভক্ত—তা হ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন ?

নরেক্র—রামকে পেলাম না বলে শ্রামের সঙ্গে থাকবো— আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো—এমন কি কথা!

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু উঠিয়া গেলেন। রাখাল শুইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আদিয়া বদিলেন।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্তভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন—"ওরে আমায় একথানা ছুরি এনে দে রে!—আর কাজ নাই! আর যন্ত্রণা সহা হয় না।"

নরেন্দ্র ( গন্তীরভাবে )—ঐথানেই আছে হাত বাড়িয়ে নে। ( সকলের হাস্ত )।

প্রসন্মের কথা আবার হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র—এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন গু

রাথাল—'মুক্তি ও তাহার সাধন' সেই বইথানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। 'সন্ন্যাসী নগরের' কথা আছে।

শশী—আমি সন্ন্যাস ফন্ন্যাস মানি না। আমার অগম্য স্থান নাই। এমন জায়গা নেই যেখানে আমি থাক্তে না পারি।

ভবনাথের কথা পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়েছিল। নরেন্দ্র (রাথালের প্রতি)—ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে; তাই সে ফুন্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইল! রাম মন্দির করিবেন। নরেক্র (রাথালের প্রতি)—রামবাবু মাষ্টার মহাশয়কে একজন ট্রাষ্টি (Trustee) করেছেন।

মাষ্টার ( রাখালের প্রতি )—কই, আমি কিছু জানি না।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ঘরে শশী ধুনা দিলেন। অন্তান্ত ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেথানে ধূনা দিলেন ও মধুরস্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভক্তেরা **সকলে** কর**জো**ডে দাঁডাইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আর্তির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন—

> জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব॥

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।

মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন।

রাত্রি ছুই প্রহর। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, সকলেই রহিয়াছেন ; সেই আযোধ্যা কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। আজ বৈশাখা পূর্ণিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন!

িনরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ—

### সংকীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য ]

মাষ্টার শনিবার আসিয়াছেন। বুধবার পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ দিন মঠে থাকিবেন। আজ রবিবার। গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারে মঠ দর্শন করিতে আদেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার

শ্রীরামক্ষের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৭ ঠাকুর শ্রীরামক্ষের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। দেহ বৃদ্ধি থাকতৈ (যোগবাশিষ্ঠের) সোহহং ভাব আশ্রয় করিতে ঠাকুর বারণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, সেব্য সেবক ভাবই ভাল। মাষ্টার দেখবেন মঠের ভাইদের সহিত মেলে কি না। যোগ-বাশিষ্ঠ সহক্ষেই কথা পাড়িলেন।

মাষ্টার—আছ্যা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে ? রাথাল—কুধা, তৃষ্ণা, সুথ, ছঃথ, এ সব মায়া ! মনের নাশই উপায়।

মাষ্টার—মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম। কেমন ? রাথাল—হাঁ।

মাষ্টার — ঠাকুরও এ কথা বলতেন। ভাংটা তাঁকে এ কথা বলেছিলেন। আচ্ছা রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার করতে বলেছেন, এমন কিছু দেখ্লে ?

রাথাল—কই, এ পর্যান্ত পাই নাই। রামকে অবতার বলেই মান্ছে না।

এইরপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোরগরে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল — নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠেব কথা চলিতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)—বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা জানেন ?

মাষ্টার—হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখছি। লীলার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল; না ?

নরেক্র—হা, আর ইক্র-অহল্যা—সংবাদ ? আর বিত্রথ রাজা চণ্ডাল হলো ?

মাষ্টার—হাঁ, মনে পডছে। নরেক্র—বনের বর্ণনাটি কেমন চমৎকার।\*

মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা ]

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। মাষ্ট্রারও স্নান করিবেন। রৌদ্র দেথিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরবাসী প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচার-নিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। মঠে সর্ব্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবিয়াছেন।

কোন দেশে প্রানামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধ্যিণী ছিলেন। লীলা পতির অমরত্ব আকাঙ্খায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার পতির জীবাত্মা, দেহত্যাগের পরও গৃহাকাশে অবরুদ্ধ থাকিবেন, এই বর লাভ ক্রিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতী দেবীকে আরণ করিলে তিনি আবিভূতা হইয়া লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিগ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা স্থন্দর রূপে ধারণা করাইয়া দিলেন। সরস্বতী দেবী বলিলেন, তোমার পদ্ম নামক স্বামী—পূর্বজন্মে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার আট দিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে—আর একণে তাঁহার জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন, আবার অন্ত এক স্থলে বিছর্প নামে রাজা হইয়া অনেক বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। এ সকলই মায়া বলে সম্ভবে। বাস্তবিক দেশকাল কিছুই নহে। পরে সমাধি বলে সরস্বতী দেবীর সহিত তিনি স্ক্রদেহে প্রোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিহুরথ রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আদিলেন। সরস্বতী দেবীর রূপায় বিত্রথের পূর্ব্বস্থৃতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জীবাত্মা পদ্যবাজার শরীরে প্রবেশ করিল।

শ্রীরামকুফের প্রথম মঠ ও নরেক্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৭৯
নাষ্টার ( শরতের প্রতি )—ভারী রৌজ !

নরেক্র—তাই বল ছাতিটি লই। (মাষ্টারের হাস্ত)।

ভক্তেরা গামছা স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা। আজ ২৬শে বৈশাথ। প্রচণ্ড রৌদ্র।

মাষ্টার ( নরেক্রের প্রতি )—সদ্দি গশ্মি হবার উচ্চোগ!

নরেন্দ্র—শরীরই আপনাদের বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক; না ? আপনার, দেবেনবাবুর—

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "শুধু কি শরীর ?" স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা ধুইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণামপূর্ব্বক ঠাকুরের পাদপদ্মে এক এক জন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

পূজার ঘরে আসিতে নরেন্দ্রের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরু-মহারাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে পুষ্পপাত্রে ফুল নাই। তথন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই। পুষ্পপাত্রে হু একটি বিলপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ঘন্টাধ্বনি করিলেন। আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন।

[ দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর ]

মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন। যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে 'দানাদের ঘর' বলিতেন। যাঁরা নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্ব্বদক্ষিণের ঘর্টিতে তাঁহারাই থাকিতেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী ঐ ঘরে অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন, 'কালী তপস্বীর ঘর!'

কালী তপমীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেছের ঘর। ঐ ঘরে দাঁডাইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেছের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরের একটি ছোট ঘর। ভাইরা পানের ঘর বলিতেন। এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন।

দানাদের ঘরের পূর্ব্ব কোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর।

ঠাকুরঘরের ও কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বেব বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণ পশ্চিমকোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর দোতালার উপর। কালী তপধীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলা উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতালার ছাদে উঠিবার সিঁডি নরেব্রুদি মঠের ভাইরা ঐ সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকুফের কথা; কখনও শঙ্করাচার্য্যের, রামান্তজের বা যীশুখ্রীষ্টের কথা; কথনও হিন্দুদর্শনের কথা: কখনও বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা, বেদ, পুরাণ, তম্বের কথা।

দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেব তুল্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণ গান করেন। শরং ও অস্থান্য ভাইদের গান শিথাইতেন! কালী বাজনা শিথিতেন। এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের সঙ্গে কতবার হরি-নাম সংকীর্ত্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন। জ্মীরাসক্ষের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীত্র বৈরাগ্য ৩৮১

[ নরেন্দ্র ও ধর্মপ্রচার—ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ ]

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা বসিয়া আছেন
— চুণিলাল, মাষ্টার ও মঠের ভাইরা। ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল।

মাষ্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )— বিভাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

নরেন্দ্র—বেত খাবার ভয় গ

মান্তার—বিভাসাগর বলেন, মনে কর মরবার পর আমরা সকলে স্থারের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে, যমদূতেরা স্থারের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে। যথন প্রমাণ হলো তথন স্থার হয়ত বল্বেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মারো! তারপর মনে কর আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয় ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অভ্যায় করেছি; তার জভ্য বেতের হুকুম হোল। তথন আমি হয়ত বল্লাম কেশব সেন আমাকে এরপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরপ কাজ করেছি। তথন স্থার আবার দ্তদের হয় ত বল্বেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয় ত তাকে বল্বেন তুই একে উপদেশ দিছিলি গ তুই নিজে স্থারের বিষয় কিছুই জানিস্ না, আবার পরকে উপদেশ দিছিল গ ওরে কে আছিস্—একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্ত)।

"তাই বিভাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্ম বেত খাওয়া! (সকলের হাস্ত)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেক্চার দেবো ?"

নরেক্র—যে এটা বুঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝ্লে কেমন করে ? মাষ্টার—আর পাঁচটা কি ?

নরেন্দ্র—যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন

করে ? স্কুল ব্রালে কেমন করে ? স্কুল করে ছেলেদের বিতা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে।

"যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।"

মাষ্টার ( স্বগত )— ঠাকুর বলতেন বটে 'যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে'। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিভাসাগরকে বলেছিলেন যে 'এ সব রজোগুণে হয়। বিতাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন। এ রজোগুণের সত্ত। এ রজোগুণে দোষ নাই'।

খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা বিশ্রাম করিতেছেন। মণি ও চুণিলাল নৈবেদ্যর ঘরের পূর্ব্বদিকে যে অন্দর্মহলের সিঁড়ি আছে. তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুণিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গল্প করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র ( মণির প্রতি )—আর বিহুরের চণ্ডাল হওয়া ?#

মণি—কি লবণের কথা বলছো ?

নরেন্দ্র—ও! আপনি পড়েছেন ?

মণি—হাঁ, একট পড়েছি।

নরেন্দ্র—কি, এখানকার বই পড়েছেন গু

<sup>\*</sup> विश्वत त्रांकात ठलानव शाशि रम नारे। नवग ताकात रहेमाहिन। তিনি এক ঐক্রজালিকের ইক্রজাল প্রভাবে এক মুহুর্ত্তের মধ্যে সারা জীবল চণ্ডালত্ব অমুভব করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইক্স নামক কোন যুবকের আসক্তিতে পড়িয়াছিলেন।

ঞ্জীরাসকুফের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীত্র বৈরাগ্য ৩৮৩

্মণি—না, বাড়িতে একটু পড়েছিলাম।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন।

নরেন্দ্র ( গোপালের প্রতি )—ওরে তামাক সাজ ! ধ্যান কি রে ! আগে ঠাকুর ও সাধু সেবা করে Preparation কর । তার পর ধ্যান। আগে কর্ম তার পর ধ্যান। ( সকলের হাস্তা )।

মঠের বাড়ির পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা এটা হইবে।

মাষ্টার—এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? তোমার জন্ম সকলে ভাবিত হয়েছে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? কখন এলে ?

প্রসন্ন-এই এলাম, এসে দেখা করিছি।

মাষ্টার—তুমি বৃন্দাবনে চললুম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা মহা ভাবিত! কত দুর গিছিলে?

প্রদন্ধ—কোনগর পর্যান্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্ত)।

মাষ্টার—বদো, একটু গল্প বলো, শুনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে ?

প্রসন্ন—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, সেখানে একরাত্রি ছিলাম।

মাষ্টার ( সহাস্তে )—হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব ?

প্রসন্ন-হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও ? ( উভয়ের হাস্ত )

মাষ্টার ( সহাস্তে )—তুমি কি বললে ?

প্রসন্ন—আমি চুপ করে রইলাম।

মান্টার-তার পর ?

প্রসন্ধ — আবার বলে, আমার জন্ম তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্ম)। থাটিয়ে নিতে চায়! (হাস্ম)। মাষ্টার—ভার পর কোথায় গেলে গ

প্রসন্ন-ক্রমে কোরগরে গেলাম। একটা জায়গায় রাত্রে পডে-ছিলাম। আরো চলে যাবো ভাব্লাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্ম ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কি না ?

মাপ্তার-তারা কি বললে ?

প্রসন্ন—বলে টাকাটা সিকেটা পেতে পার। মত রেলভাড়া কে 'দিবে গ ( উভয়ের হাস্স)।

মাষ্টার-সঙ্গে কি ছিল ?

প্রসন্ন-এক আধথানা কাপড। পরমহংসদেবের ছবি ছিল। ছবি কাককে দেখাই নাই।

[ পিতা-পুত্র-সংবাদ—আগে মা বাপ—না আগে ঈশ্বর ? ]

শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর জীরামকুষ্ণের অস্তুর্থের সময় প্রায় নয় মাস ধরিয়া অন্যাচিত্ত হইয়া, শশী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন! ইনি কলেজে বি, এ পর্যান্ত পডিয়াছিলেন। এন্টান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিজ ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান। ইনি বাপ মায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের তুঃথ দুর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্ম ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বল্তেন, 'কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না! তারা কত আশা করেছিলেন। মা আমার গয়না পরতে পান নাই; আমি কৃত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব! কিছুই হলো না! বাড়িতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার যো নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৮৫

ঠাকুর জীরামক্ষের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা ভাবিলেন এবারে বৃঝি বাড়ি ফিরিবে। কিন্তু কিছুদিন রাড়ি থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আদেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়।

পিতা মাষ্টারকে চিনিতেন। তাঁর সঙ্গে উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

পিতা—এখানে কর্ত্তা কে ? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া ! ওরা ত বেশ বাড়িতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার করছিল।

মাষ্টার—এথানে কর্তা নাই; সকলেই সমান। নরেন্দ্র কি করবেন ? নিজের ইচ্ছা না থাক্লে কি মানুষ চলে আসে? আমারা কি বাড়ি একেবারে ছেড়ে আস্তে পেরেছি?

পিতা—তোমরা ত বেশ করছো গো। ছদিক্ রাথছো। তোমরা যা করছো, এতে কি ধর্ম হয় না ? তাই ত আমাদেরও ইচছা। এথানেও থাকুক, সেথানেও যাক্। দেথ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাঁদছে।

মাষ্টার ছঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতা—আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো! আমি ভাল সাধ্র কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে— চমংকার লোক। সেই সাধুকে দেখুক না।

[ রাখালের বৈরাগ্য,—সন্ন্যাসী ও নারী ]

রাথাল ও মাষ্টার কালীতপন্ধীর ঘরের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বেড়াই-তেছেন। ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন। ২য়—২৫ রাথাল ( ব্যস্ত হইয়া )—মাষ্টারমশায়, আস্কুন, সকলে সাধন করি।
"তাই ত আর বাড়িতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে
পোলে না, তবে আর কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না
বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর কর্তেই হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হ'তেই
হবে! আহা! নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে! আপনি বরং
জিজ্ঞাসা করবেন।

মাষ্টার—তা ঠিক কথা। রাখাল বাবু, তোমারও দেখ ছি মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

রাথাল—মাষ্টার মশায়, কি বল্বো ? তুপুর বেলায় নর্মদায় যাবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছিল! মাষ্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হ'লে কিছু হচ্ছে না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই প্রলায়ন! ব্যাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না!

মাষ্টার—যোগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্ত্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম কর্তে বল্ছেন। শুকদেব বল্ছেন, হরিপাদপদ্মই সার! আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাস, এতে দ্বনা প্রকাশ করেছেন।

রাথাল—অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হলো।
মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নীচু কর্লে কি হবে ? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ
বললে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণ স্ত্রীলোক; তা না হ'লে স্ত্রীপুরুষ
ভেদ বোধ থাকে না।'

মাষ্টার—ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই।

রাথাল—তাই বল্ছি, আমাদের সাধনা চাই। মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে! চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য ৩৮৭ ক্তকগুলি ভদ্র লোক এসেছে। নরেন্দ্র তাদের কি বল্ছে, চলুন শুনি গিয়ে।

[নরেন্দ্র ও শরণাগতি (resignation)]

নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। মাষ্টার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের পূর্ব্বদিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—সন্ধ্যাদি কর্ম্মের, স্থান সময় নাই।

একজন ভদ্রলোক—আভ্যা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে গ

নরেন্দ্র—তাঁর কুপা। গীতায় বলছেন,—

ঈশ্বঃ সর্বভ্তানাং হুদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভাময়ন সর্বভ্তানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া॥
তমের শ্বণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রাসাদাৎ প্রাং শান্তিং স্থানং প্রাঞ্গাসি শাশ্বতম্॥

[গীতা—১৮, ৬১, ৬২

"তাঁর কুপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শ্রণাগত হতে হয়।"

ভদ্রলোক—আমরা মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত কর্বো!
নরেন্দ্র—তা যথন হয় আস্বেন।
"আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই।"
ভদ্রলোক—তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্ত লোক না যায়।
নরেন্দ্র—তা বলেন ত আমরা নাই যাবো।
ভদ্রলোক—না তা নয়—তবে যদি দেখেন পাঁচ জন যাচ্ছে, তা
হ'লে আর যাবেন না।

# ্বারতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ

সন্ধ্যার পর আরতি হইল। ভক্তেরা আবার কুতাঞ্জলি হ'য়ে "জয় শিব ওঁকার" সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন। আরতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। মাষ্টার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগি-লেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে স্থর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

> ব্রহ্মানন্দং পরমস্থপদং কেবলং জ্ঞানমৃত্রিম। দ্বন্দাতীতম গগনসদৃশম্ তত্ত্বমস্তাদি লক্ষ্যম্॥ একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাকীভূতং। ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি॥

#### আবার গাইলেন—

ন গুরোরধিকম্ন গুরোরধিকম্। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ॥ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি॥ শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি॥

নরেন্দ্র স্থর করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিতেছেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাতনিক্ষম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সতাই ঠাকুর বলিতেন, স্থমধুর বংশীধ্বনী শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চুপ করে শোনেন আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি।

িঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল ]

কালীতপন্ধীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন মাষ্টারও সেই ঘরে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেক্রাদির সাধনা ও তীত্র বৈরাগ্য ৩৮৯

রাথাল সস্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য কেবল ভাবছেন, একাকী নর্মদাতীরে কি অন্য স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাথাল (প্রসন্ধের প্রতি)—কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস ? এথানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে ? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি ?

প্রসন্ন—কলকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল—গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা? কেন তিনি আমাদের দেহ, মন আত্মার মঙ্গলের জন্ম এত ব্যস্ত ছিলেন। আমর। তাঁর কি করেছি?

মাষ্টার (স্বগত)—আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাঁকে বলে অহেতুক কুপাসিদ্ধু।

প্রসন্ন—তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না ?

রাথাল—মনে থেয়াল হয় যে নর্ম্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি।
এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর
কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপা করি। তবে
সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না।

#### [ ঈশ্বর কি আছেন ? ]

দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা নাই। পিতা রাখালের পিতার ত্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ি, তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

·প্রসন্ন—না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম: কি নিয়ে থাকা যায় ? তারক—জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হলো না কেমন করে ? প্রদন্ন--কাদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর এতদিনে কি বা হলো গ

ভারক—কেন প্রমহংস মশায়কে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না কেন ?

প্রসন্ন—কি জ্ঞান হবে ? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জানবে ? ভগবান আছেন কি না, তারই ঠিক নাই।

তারক—হাঁ, তা বটে জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।

মাষ্টার ( স্বগত )—আহা, প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্তেন, যারা ভগবানকে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান আছেন কি না। তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বলছেন। ঠাকুর কিন্তু বলতেন, জ্ঞানী আর ভক্ত এক জায়গায় পৌছিবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র—নরেন্দ্রের অন্তরের কথা

ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপম্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কহিতে-ঘরের আর একধারে রাথাল, হরীশ ও ছোটগোপাল আছেন। শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র গীতা পাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন— ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যাসি শাশ্বতম॥ সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহংখাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্থামি মা শুচঃ॥

নরেন্দ্র—দেখ ছিদ 'যন্ত্রার্কা,' ? ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রার্কাণি মায়য়া। ঈশবকে জান্তে চাওয়া। ভূই কীটস্তা চীট, ভূই তাঁকে জান্তে পার্বি! একবার ভাব দেখি, মানুষ্টা কি! এই যে অসংখ্য তারা দেখছিদ, শুনেছি এক একটি Solar system (সৌর জগং)। আমাদের পক্ষে একটি Solar system, এতেই রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্য্যের সঙ্গে ভুলনা করলে অতি সামান্ত একটি ভাঁটার মত বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষ্টা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা!

নরেন্দ্র গাইতেছেনঃ—

'তুমি পিতা আমরা অতি শিশু।'
পৃথীর ধুলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথীর ধুলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধুলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও হুর্বল-শরণ॥
একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ?
ভা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু, ভ্রমিতলে চিরদিন রব অচেতন॥
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা চরণ শ্বলন॥

রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ত্রুকুটি ভীষণ॥ ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ; মেহ বাকো বল পিতা কি করেছি দোষ। শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভূলে; কি আর করিতে পারে তুর্বল যে জন। "পড়ে থাক। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক!

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাইতেছেন—

[ উপায়—শরণাগতি ]

প্রভু মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা॥ তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥ দো রোটি এক লঙ্গেটি, তেরে পাসু ম্যুয় পায়া। ভক্তি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা॥ তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া। দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥

"তাঁর কথা কি মনে নাই ? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়। তুই পি<sup>\*</sup>পড়ে এক দানায় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে করছিস্, সব পাহাড়টা বাসায় আনবি। তিনি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হল একটা ডেয়ো পি পড়ে ? তাইতো কালীকে বলতুম, শ্যালা গজ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে মাপ্বি ?

"ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক; তিনি কুপা করবেন। তাঁকে প্রার্থনা কর—

> "যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময়॥

মৃত্যোশ্মাইমৃতঙ্গময়। আবিরাবির্ম এধি। কিন্তাম। কদ যতেঁ দক্ষিণম মুখং তেন মাং পাহি নিতাম। প্রান্ধন করা যায় ?
নবেক্স--শুধু তাঁর নাম কর। ঠাকুরের গান মনে নাই ?
নবেক্স পরমহংসদেবের সেই গানটি গাইতেছেন—

#### [উপায়—তাঁর নাম ]

- (১)—নামেরই ভরদা কেবল শ্রামা গো ভোমার !
  কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার ॥
  নামেতে কাল পাশ কাটে জটে তা দিয়েছে রটে।
  আমি ত সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার ?
  নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
  নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার॥
- (২)—আমরা যে শিশু অতি, অতি কুক্ত মন।
  পদে পদে হয় পিতা চরণ খ্বলন॥
  কুক্তমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে।
  কেন হেরি মাঝে মাঝে ক্রুক্টি ভীষণ॥
  কুক্ত আমাদের পরে করিও না রোষ।
  ক্রেহবাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ।
  শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে।
  কি আর করিতে পারে হুর্বল যে জন॥
  কিষুর কি আছেন ৪ ক্রুবর কি দ্য়াময় ৪

প্রসন্ধ তুমি বল্ছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই ত বলো, চার্ব্বাক আর অন্থান্থ অনেকে ব'লে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে!
নরেন্দ্র—Chemistry পড়িসনি ? আরে Combination কে

করবে ? যেমন জল তৈয়ার করবার জন্ম Oxygen, Hydrogen, আর Electricity, এ সব human hand এ একত করে।

"Intelligent Force সবাই মান্ছে। জ্ঞানম্বরূপ একজন; যে এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে।"

প্রসন্ন—দয়া আছে কেমন করে জানুবো ? नरतन्त्र—'यरख निक्निम् मूर्थम'। (तरम तरमरह ।

"John Stuart Mill-ও ঐ কথাই বলেছেন। যিনি মানুষের ভিতর এই দয়া দিয়েছেন না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া !-Mill এই কথা বলেন। তিনি (ঠাকুর) তো বলতেন 'বিশ্বাসই সার'। তিনি ত কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস করলেই হয়!

এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন—

# িউপায়—বিশ্বাস

মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মায়তো তেরে পাশ মো। না হোয়ে ম্যায় ঝগড়ি বিগড়ি ন ছুরি গঢ়াস মো॥ না হোয়ে মো খাল রোমমে ন হাডিড ন মাস মো। না দেবল মো না মসজিদ মো না কাশী কৈলাস মো॥ না হোয়ে ম্যয় আউধ দারকা মেরা ভেট বিশ্বাদ মো। না হোয়ে ম্যুয় ক্রিয়া করমমো, ন যোগ বৈরাগ সন্মাস মো॥ খোঁজেগা তো আব মিলুঙ্গা, পলভরকি তল্লাস মো। সহরসে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরী মৌয়াস মো॥ কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তানকী সাথ মো।

[বাসনা থাকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয়]

প্রসন্ন—তুমি কথনও বল, ভগবান নাই; আবার এখন ঐ সব

কথা বল্ছো। তোমার কথাব ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদল্বাও। (সকলের হাস্ত)।

নরেন্দ্র—এ কথা আর কখন বদলাবো না—যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশাদ হয়। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়ত ভিতরে ভিতরে পড়বার ইচ্ছা আছে—পাশ কর্বে, কি পণ্ডিত হবে—এই সব কামনা।

নরেন্দ্র ভক্তি গদগদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন। 'তিনি শরণা-গতবংসল, পরম পিতা মাতা'।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গল দাতা।

সঙ্কটভয়ত্বখত্রাতা, বিশ্বভূবন পাতা, জয় দেব জয় দেব ॥ অচিন্ত অনন্ত অপার, নাই তব উপমা প্রভু নাহি তব উপমা। প্রভু বিশেশর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব ॥ জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে। পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে, জয় দেব জয় দেব॥ কি আর যাচিব আমরা; করি হে মিনতি, প্রভু করি হে মিনতি। এ লোকে স্থমতি দেও, পরলোকে স্থগতি, জয় দেব জয় দেব ॥ নরেন্দ্র আবার গাইলেন। ভাইদের হরিরস পিয়ালা পান করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর থুব কাছেই আছেন—কস্তুরী যেমন মূগের— পিলেরে অবধুত হো মত্বারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে॥ বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে। বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে নহিঁ জায় বসকারে।। নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী ক্যায়দে ভরম মিটে পশুকা রে। বিনা সদ্গুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে। মাষ্ট্রার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। ঘর হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিতেছেন, মাথা গরম হলো বকে বকে! বারান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় কিছু জল থান।"

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "তবে যে ভগবান নাই বলো।" নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন।

িনরেন্দ্রের তীত্র বৈরাগ্য—নরেন্দ্রের গৃহস্থাশ্রম নিন্দা

প্রদিন সোমবার ৯ই মে। মাষ্টার স্কাল বেলা মঠের বাগানের গাছতলায় বসিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, "ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশবের জন্ম ব্যাকুল! স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ! ঠাকুর বেশীদিন চলিয়া যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে।

"সেই অযোধ্যা। কেবল রাম নাই।

"এদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন। কয়েকটিকে তিনি গৃহে রেখেছেন কেন ? এর কি কোন উপায় নাই ?"

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন,—মাষ্টার একাকী গাছ-তলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "কি মাষ্টার মহাশয়! কি হচ্ছে ?" কিছু কথা হইতে হইতে মাষ্টার বলিলেন, "আহা ভোমার কি স্থর! একটা কিছু স্তব বল।"

নরেন্দ্র স্থর করিয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা ঈশ্বকে ভূলে রয়েছে—কত অপরাধ করে—বাল্যে, প্রোঢ়ে, বার্দ্ধক্যে! কেন তারা কায়মনোবাকো ভগবানের সেবা বা চিন্তা করে না—

वार्ला वृःथाि उदरका मननुनि ठवपूः खग भारत भिभामा, নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতাঃ শত্রবো মাং তুদন্তি।

নানারোগোত্তঃখাদ্রুনপ্রবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি, ক্ষন্তবো মেহশরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো॥ প্রোঢ়োহহং যৌবনস্থে। বিষয়বিষ্ধরৈ পঞ্চভিশ্মর্ম্মদন্ধৌ, দঙ্গে নষ্টবিবেকঃ স্থতধন যূবতীস্বাদসোখ্যে নিষ্ত্রঃ। শৈবী চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগৰ্কাধিকঢ়ং ক্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো॥ বার্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাধিতালৈ: পাপৈঃ রোগৈবিয়োগৈস্তনবসিত্বপুঃ প্রোঢ়িহীনং চ দীনম্। মিধ্যামোহাভিলাধৈভ্ৰমিতি মম মনো ধুৰ্জটেদ্ধ্যানশৃত্যং ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো। স্নাত্বা প্রত্যুষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নান্ততং গাঙ্গতোয়ং পূজার্থং বা কদাচিৎ বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিশ্বীদলানি। নানীতা পদ্মালা সরসি বিকসিতা গন্ধধুপৈস্তদর্থং, ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো। গাত্রং ভশ্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং খট্টাঙ্গঞ্জ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে। গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্র: সিতো মূর্ধনি, সোহয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥ ইত্যাদি স্তব পাঠ হইয়া গেল। আবার কথাবার্ত্তা হইতেছে। নরেন্দ্র—নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন কামিনী-কাঞ্চন, ত্যাগ না করলে হবে না। স্ত্রী সঙ্গে সহবাস কর্তে ঘূণা করে না যে স্থানে কুমি, কফ, মেদ, তুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে কুমিজালসঙ্কুলে স্বভাবহুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে। কলেবরে মুত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতা:॥

<sup>প্</sup>বেদান্তবাক্য যে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পান করে. না তাহার রথাই জীবন।

ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রীসাবিত্রীস্বভাষিতান্তরঃ। বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্তা নরস্তা জীবনম্॥ ''একটা গান শুরুন—

''ছাড়, মোহ—ছাড়রে কুমস্ত্রণা জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা॥ চারিদিনের স্থাথের জন্ম, প্রাণস্থারে ভূলিলে, একি বিভূমনা। "কৌপীন না পরলে আর উপায় নাই। সংসার ত্যাগ! এই বলিয়া আবার স্থুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক বলিতেছেন—

বেদান্তবাক্যেয়ু সদা রমন্তে। ভিক্ষার মাত্রেণ চ তৃষ্টিমন্তঃ। অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ থলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ইত্যাদি নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, মনুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে. কেন মায়ায় বদ্ধ হবে ৭ মান্তুষের স্বরূপ কি ৭ 'চিদানন্দরূপঃ শিবেহহং' আমিই সেই স্ক্রিদানন ।

আবার স্বর করিয়া শঙ্করাচার্যের স্তব বলিতেছেন— ওঁ মনোবৃদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ভ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

নরেন্দ্র আর একটি স্তব, বাস্তদেবাইক স্বর করিয়া বলিতেছেন— হে মধুসূদন! আমি ভোমার শরণাগত: আমাকে কুপা করে কামনিজা পাপ, মোহ, স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়ভৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর।, আর পাদপদ্মে ভক্তি দাও—

> ওঁমিতি জ্ঞানরপেণ রাগাজীর্ণেন জীয়াত:। কামনিজ্রাং প্রপন্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥

ন গতিবিভাতে নাথ হুমেব শ্রণং মম। পাপপক্ষ নিমগ্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুস্থদন॥ মোহিলো মোহজালেন পুত্রদার গৃহাদিষু। তৃষ্ণয়া পীডামানস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ হঃখশোকাতুরং প্রভো। অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধূসুদন॥ গতাগতেন প্রান্তোহস্মি দীর্ঘসংসার বর্মাস্ত । পুনর্নাগন্তমিচ্ছামি তাহি মাং মধুসূদন॥ বহবোহি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্ ! গর্ভবাসমহত্বঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ তেন দেব প্রপন্নোহস্মি নারায়ণ পরায়ণঃ। জগৎ সংসারমোকার্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ বাচয়ামি যথোনতঃ প্রণমামি তবাগ্রতঃ। জরামরণভীতোহস্মি ত্রাহি মাং মধুস্থদন॥ স্থকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ চুদ্ধৃতঞ্চ কৃতং ময়। । সংসারে পাপপক্ষেহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ দেহান্তরসহস্রাণামান্যোগ্রঞ্চ কুতং ময়া। কর্তৃত্বক্ষ মনুষ্যাণাং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ বাক্যেন যৎ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্। সোহহং দেব ছুরাচারস্ত্রাহি মাং মধুসূদন॥ যত্র যত্র হি জাতোহস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেযু বা তত্র তত্রাচলা ভক্তিস্তাহি মাং-মধ্সুদন॥

মাষ্টার (স্বগত)—নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই মঠের ভাইদের সকলেরই এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর যাঁরা সংসারে এখনও এীশীরামকৃষ্ণকথামৃত—পরিশিষ্ট [ ৮৮৭, ১ই মে

আছেন, তাঁদের দেখে এদের কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা।
উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদের কি অবস্থা। এ কটিকে তিনি
সংসারে এখনও কেন রেখেছেন ? তিনি কোন উপায় করবেন ? তিনি
কি তীত্র বৈরাগ্য দিবেন; না সংসারেই ভুলাইয়া রাথিয়া দিবেন ?

আজ নরেন্দ্র ও আরও তুই একটি ভাই আহারের পর কলিকাতায় গেলেন। আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন। নরেন্দ্রের বাটীর মোকর্দ্দমা এখনও চোকে নাই। মঠের ভাইরা নরেন্দ্রের অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

ন, পঞ্চানন ছোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ শ্রীষোগেশচন্দ্র সর্থেল কর্তৃক মুদ্রিত।